

শ্ৰীশ্ৰীআদি শঙ্করাচার্য বিরচিত-

# বিবেক-চুড়ামণিঃ

[ মুলশ্লোক ও বঙ্গানুবাদ সহিত সরল ব্যাখ্যা ]

okatala debagan desergi 1 MacCloss Library (P) 11th, 2 Sherati Cham D 2 St.



বঙ্গান্থবাদক ও ব্যাখ্যাতা
নারায়ণানন্দতীর্থ

HATTO PART E PART PROPER & PRINCE

প্রকাশক—
শ্রীশ্রী আনন্দময়ী চ্যারিটেবল সোসাইটা
৩১, এম্বরা ম্যানসনস্, ১০, গভর্ণমেন্ট সেপ্ল (ইট্ট)
কলিকাতা-৭০০০৬৯ ফোনঃ ২৩-১২১১

#### প্রাপ্তিছান—

১। শ্রীশ্রীআনন্দময়ী চ্যারিটেবল সোসাইটী (পাবলিকেশন ডিভিসন) ৩১, এম্বরা ম্যানসনস, ১০ গভর্ণমেন্ট প্লেস (ইষ্ট) কলিকাতা-৭০০০৬৯, ফোন ঃ ২৩-১২১১ ২। M/s. Globe Library (P) Ltd., 2, Shyama Charan Dey Street, Calcutta-700073, Phone : 34-3660 ৩। শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী আশ্রম—বিভিন্ন কেন্দ্র

প্রথম সংস্করণ: বৈশাথী গুক্লা পঞ্চমী, ১৩৭৮ দিতীয় সংস্করণ: উত্তরায়ণ সংক্রান্তি, ১৩৮৯

यूना-मन টाका

মূজক— পলি প্রিন্ট, ১১৭/১, বি, বি, গাঙ্গুলী ষ্ট্রাট, কলিকাতা-৭০০০১২

## **उ**८नर्ग

আসমুদ্র হিমাচল ভারতের সর্বত্র যখন বিভিন্ন অবৈদিক ধর্মের প্রচণ্ড প্রতাপে ও প্রচারে স্মরণাতীতকাল হইতে ঋষি-প্রবর্তিত বৈদিক সনাতনধর্ম লুপ্তপ্রায়, তখন যিনি আবিভূতি হইয়া ঐ আসন্ন বিপদ হইতে বৈদিক সনাতনধর্মকে বক্ষা করিয়াছিলেন, সেই পরম-শিবাবতার বন্ধবিদ্বিষ্ঠ পূজ্যপাদ ত্যাগমূতি যোগেশ্বর অনস্তশ্রী-বিভূষিত আদি জগদ্ওক ভগবানু শঙ্করাচার্য বিরচিত 'বিবেক-চূড়ামণিঃ' বন্ধান্থবাদ সহিত সরল ব্যাখ্যা 'গন্ধাজলে গন্ধাপূজার ন্তায় তাঁহার প্রণীত গ্রন্থ তাঁ হা কে ই পরম শ্রহা ও ভক্তির সহিত অপিত रहेन। ইতি

উত্তরায়ণ সংক্রান্তি ১৩৭৭ ১৪ই জামুরায়ী. ১৯৭১ বারাণসী। দীন বন্দাহ্যাদক ও ব্যাখ্যাতা নারায়ণানন্দতীর্থ Pries version spirite and and some strict entrains and the strict and spirite and spirite

ANY CASE MINIS MINISTER MANAGEMENT MANAGEMEN

1 EME 3815

to lotte a extreme

DEFEIDATED.

वेस्टाइन महाविष्टे ५०११ १४३ सामग्रीकी, ३०११

1 (Setem

## ভূমিকা

শ্বরণাতীত কাল হইতে ভারতে অছৈতের সাগ্রাজ্য স্থপ্রতিষ্ঠিত থাকিলেও বিনি স্বকীয় অতিমানব বৃদ্ধি ও সাধনার বলে অছৈতবাদকে মানববৃদ্ধির গোচর করিয়াছিলেন সেই শঙ্করাবতার শ্রীশন্ধরভগবংপাদাচার্যের নিকট অছৈতামোদী ভারতবাসী চিরক্বজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ থাকিবে এবং স্বীয় ঐহিক ও পারত্তিক কল্যাণের জন্ত তাঁহার শ্রীচরণে প্রণতি ও প্রার্থনা জানাইবে।

আচার্য শঙ্করের বিরাট ব্যক্তিত্বের যথাবথ অধ্যয়ন সম্ভব নহে, অন্ততঃ আজ পর্যন্ত বহু প্রচেষ্টা সত্বেও সাধ্য হইয়া উঠে নাই। প্রস্থানত্রের ভাষ্য অবৈত বেদান্তের পূর্ণান্ধ ও সর্বাদম্বন্দর ব্যাখ্যান্ধপে শঙ্করের কীর্তি চিরদিন ঘোষণা করিবে। তাঁহার প্রসন্ধান্তীর ভান্য উপনিষদ্ বন্ধবাদে এক অপূর্ব স্থাবিতা আনিয়া দিয়াছিল যাহার ফলে অবৈতবাদের বিশ্বব্যাপী প্রচার হইয়াছিল। এবং কাশ্মীর হইতে ক্যাক্মারিকা আর দ্বারকা হইতে পূরী পর্যন্ত ভারতের গৃহে গৃহে "আমি সেই বন্ধবন্ত্ব" এই বিশ্বাসকে বদ্ধমূল করিয়াছিল।

কিন্তু আচার্য শহর এইখানেই বিরত হন নাই। পরম কারুণিক শহর অবৈতবেদান্তকে সরল ও সরস করিবার উদ্দেশ্তে অপেক্ষাকৃত স্বর্লকায় ও সহজ্জনায় কতিপয় গ্রন্থ নির্মাণ করিয়াছিলেন। 'বিবেক চ্ডামণি' তাহাদের অন্ততম শাহ্বর বেদান্তের একখানি উপাদেয় সারসংগ্রহ গ্রন্থ। সরস ও পারমার্থিক উপদেশের এরপ সদম সচরাচর দেখা যায় না। সেই কারণেই জিজ্ঞাস্থ অবৈতামোদী পাঠকগণের এই গ্রন্থখানি অতিশয় প্রিয়বস্থ। তাঁহারা ইহার আর্ত্তি, পুনরার্ত্তি শ্রন্ধার সহিত্ব, নির্চাসহকারে করিয়া থাকেন। এ পর্যন্ত এই গ্রন্থের বহু সংস্করণ বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায়, ইংরাজীতেও মৃত্রিত ও প্রকাশিত হইয়া তাঁহাদের তৃপ্তিসাধন ও প্রীতিসম্পাদন করিয়াছে ও করিতেছে। বালালা ভাষায়ও ইহার একাধিক সাম্বাদ সংস্করণ প্রকাশিত

১। কাশী হিন্দু বিশ্ববিভালয়ের অবসর প্রাপ্ত প্রবীণ অধ্যাপক পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত সভ্যাংশুমোহন মুখোপাধ্যায়, এম এ, মহোদয় কর্তৃক লিখিত।

## [ 6]

হইরাছিল। তুর্ভাগ্যবশতঃ বর্তমান সময়ে সেইগুলি একেবারে তুর্লভ হইরা দাঁড়াইরাছে।

বাঙ্গালী পাঠক ও সাধকের এই সন্ধট দ্ব করিবার মানসে শ্রীমরারায়ণানন্দ তীর্থ স্বামী এই গ্রন্থরত্বের বন্ধান্থবাদ সহিত একথানি স্থলত সংস্করণ প্রচারের সংকল্প করেন এবং অসাধারণ অধ্যবসায়ের ফলে স্বল্পকালমধ্যে সেই সংকল্প পূর্ণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। আবশুক যোগ্যতা তাঁহাতে যথেষ্ট পরিমাণে বিভামান। তিনি ব্রন্ধচর্ষ ও তপস্থার দ্বারা বিবেকচ্ডামণির ব্রন্ধজ্ঞান গ্রহণের ও প্রচারের সামর্থ্য যথেষ্ট পরিমাণে অর্জন করিয়াছেন। অন্থবাদখানি স্থপগাঠ্য ও স্থাবোধ্য করিবার জন্ম অল্লান্ডভাবে পরিশ্রমও করিয়াছেন। তাঁহার পরিশ্রমের ফলে আজ আচার্য শল্পর বিরচিত 'বিবেকচ্ডামণি'র একখানি সহজ্ববাধ্য ও আস্বাদনযোগ্য বাঙ্গালা অন্থবাদ বাঙ্গালী পাঠকের পক্ষে স্থলত হইল। তত্বজিজ্ঞান্থ পাঠক ইহার জন্ম তংসকাশে চিরশ্বণী থাকিবেন এবং এবন্ধির ব্যাখ্যার দ্বারা শ্রদ্ধাবান অক্ষতামোদীর অক্ষতরস্বর্যণা সহজ্বসাধ্য করিয়া দিবার জন্ম তাঁহার নিকটে প্রার্থনা জানাইবেন। ইতি

বারাণসী।

শ্ৰীসত্যাংশুমোহন মুখোপাধ্যায়

#### প্রাক্-কথন

গত অর্থ শতাব্দীরও পূর্বের কথা। তথন আমরা কাশীর সেণ্ট্রাল হিন্দ কলেজিয়েট স্কুলের ছাত্র। তরুণাবস্থার প্রথম দিকে পণ্ডিত শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষ প্রণীত 'আচার্য শঙ্কর ও রামাত্রজ' নামক গ্রন্থখানি খুবই মনোযোগের সহিত পাঠ করি। তখন বালক শহরের অসাধারণ প্রতিভা, পাণ্ডিত্য এবং জ্ঞানের প্রতি অসীম শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা দর্শন করিয়া স্তম্ভিত ও মুগ্ধ হইয়া পড়ি। যথন পাঠ করিলাম তিনি গুরুর অন্বেষণ করিতে করিতে নর্মদা নদীর তটে বাইয়া উপস্থিত হইলেন, তথন সেই স্থানে সমাধিমগ্ন গুরু গোবিন্দপাদ যোগ্য শিশুকে তুর্নভ ব্রক্ষজ্ঞান ও যোগের গৃহ্ব রহস্ত দান করিবার মানসে দীর্ঘকাল যাবং পর্বতের গুহার মধ্যে যোগ্য শিয়ের অপেক্ষায় অবস্থান করিতেছেন। নর্মদা নদী বুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া যথন সেই গুহার মধ্যে প্রবেশ করিতেছিল সেই সময় পরম যোগী বালক শঙ্কর নদীর প্রচণ্ড জলধারা এক কুম্ভ মধ্যে ধারণ করাতে উপস্থিত বুদ্ধ বুদ্ধ তপস্থিগণ বুঝিতে পারিলেন এই বালক সাধারণ বালক নহে। ইনি रहेला खान य जिन चि वृद्ध हेश मर्स्य मर्स्य चलू क विद्या चि विक वर्ष क মৃমুক্ষ্ পণ্ডিত ও সাধকগণ দলে দলে যথন তাঁহার আশ্রয় লইতে লাগিলেন, তখন মনে স্থির ধারণা হইল শাস্ত্র যথার্থ ই বলিয়াছেন—

> চিত্রং বটতরোমূলে বৃদ্ধাঃ শিষ্যা গুরুমূ বা। গুরোস্ত মৌনং ব্যাখ্যানং শিষ্যস্ত ছিম্নসংশয়ঃ॥ ( দক্ষিণামূর্তি-স্তোত্তম্ )

বড বিশ্ময়ের বিষয় যে বটতক্তলে উপবিষ্ট শিশ্বগণ বয়সে বৃদ্ধ এবং গুরু যুবা। গুরুর মৌন অবস্থিতির দ্বারাই শিশ্বদের সকল সংশয় ছিন্ন হইয়া যাইতেছে।

ত্যাগম্তি জ্ঞানবৃদ্ধ বালক সন্ন্যাসী প্রতীক হইতে চলিতেছেন প্রত্যক্ষে, মৃতি হইতে ব্যাপ্তিতে, সম্পর্ক হইতে বিরাট বন্ধনহীনতায় এবং অল্ল হইতে ভূমাতে। তথন স্বভাব হইতে মনে জ্ঞাগিল জীব ব্রন্ধের সাক্ষাৎ বা প্রত্যক্ষ অমুভবই মানবজীবনের লক্ষ্য এবং ইহাই শঙ্কর অদ্বৈতবাদের মূলভিত্তি। এই অপরোক্ষ বন্ধাত্মৈক্য-বোধের জন্ম বেদান্ত-বিচার প্রয়োজন। ইহার প্রধান সহায়ক উপনিষ্দের অমুশীলন অর্থাৎ শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন।

## [ 4 ]

উপযুক্ত গ্রন্থখানি পাঠের ফলে জানি নাকোন অচিন্তনীয় শক্তির তীব্র প্রভাবে সংসারে সর্বশ্রেষ্ঠ অদ্বৈতবাদী বেদান্তী সন্মাসী ভগবৎপাদ শ্রীশঙ্করাচার্বের শ্রীচরণে মন্তক অবনত হইয়া পড়িল। অলক্ষিতে জীবনের আদর্শব্ধপে তাঁহাকে মনে প্রাণে বরণ করিয়া লইলাম। তথনকার অপরিপক কোমল মনের উপর অদ্বৈতবাদের যে প্রভাবের বীজ পড়িয়াছিল তাহাই ক্রমশঃ অপ্কুরিত হইয়া কালে পরবর্তী জীবনের উপর বিস্তার লাভ করে।

ছাত্র-জীবনে আমরা চারিজন ছাত্র সপ্তাতে এক দিন মিলিত ইইরা জগদ্গুরু শিবাবতার পরমত্যাগী জ্ঞানভাস্কর শ্রীশঙ্করাচার্যের জীবনী এবং তাঁহার
জীবনাদর্শ লইরা আলোচনা করিতাম। এই চারিজনের মধ্যে ভাগ্যবান্
তিনজন স্বীয় অধ্যবসায়ের ফলে বিশ্ববিচ্চালয়ের উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্ত হইরা অদৃত্তের
অলজ্যনীয় নিয়মে বর্তমানে উচ্চপদাধিকারীর পদে কৃতিছের সহিত আরু
থাকিয়া বন্ধজননীর মুখোজ্জল করিতেছেন। আর এক জন পথের ভিক্ষ্ক
সাজিয়া প্রারক্ত শেষ করিতেছে। ইহাকেই বলে ভাগ্যের বিচিত্র অচিন্তনীয়
গতি।

জীবনের গতিধারা অবগত হইয়া একজন অতিশয় ধর্মাপরায়ণা মহিলা অধাচিতভাবে ঈশাদি নয়ধানি উপনিষদ্ এবং শ্রী আদি শঙ্করাচার্য বিরচিত 'বিবেক-চূড়ামণি'র হিন্দী অন্থবাদ সহ মূলগ্রন্থখানি দান করেন। ইহা পাঠ করিয়া মনে হইল ইহার বঙ্গান্থবাদ করিয়া হিন্দীভাষা ও গংস্কৃতভাষা অনভিজ্ঞ বাঙ্গালী ত্যাগবৈরাগ্য সম্পন্ন মূম্ক্ষ্ সাধক সাধিকাদের হস্তে প্রদান করিতে পারিলে হয়তো তাঁহাদের কিঞ্চিং সেবা হইতে পারে। গীতা, চণ্ডী, ভাগবত, মহাভারত, রামায়ণ, উপনিষদাদি গ্রন্থ যেমন ধর্মপিপাস্থ ব্যক্তিমাত্রেরই নিত্য পঠনীয় পুস্তক, তেমনি বিবেক-চূড়ামণিও ত্যাগ, বৈরাগ্য ও জ্ঞান উদ্দীপক গ্রন্থ। ইহা মুক্তি অভিলাষী ব্যক্তির পক্ষে স্বাধ্যায়ের পুস্তক হওয়া উচিত। জীবনে ত্যাগ ও বৈরাগ্য উদয় না হইলে সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত হইবার আশা স্কদরপরাহত।

মদীর বাল্য-বন্ধু এবং কাশী হিন্দু বিশ্ববিভালয়ের অবসর প্রাপ্ত প্রবীণ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সত্যাংশুমোহন মুখোপাধ্যার, এম, এ, মহোদয়ের সহিত একদিন এই বিষয় লইয়া আলোচনা হয়। তিনি ইহার বন্ধায়্থবাদ করিবার জন্ম আমাকে বলেন। তাঁহার আন্তরিক উৎসাহের বশবর্তী হইয়া বিবেক-চুড়ামণির বন্ধায়্থবাদ আরম্ভ করি। যথাসময়ে কার্য সমাপ্ত করিয়া ইহার

পাণ্ড্লিপি অক্বজ্রিম স্থক্বর সত্যাংগুমোহনকে দেখিতে দেই। তিনি বছ গুরুত্বপূর্ণ কার্যে ব্যাপৃত থাকা সত্ত্বেও তাঁহার অতি মূল্যবান সময় দান করিয়া অন্থবাদটি দেখেন এবং আবশুক মত স্থানে স্থানে কিছু সংশোধন করিয়া ইহা একরকম প্রকাশের উপযোগী করিয়া দেন। পুন্তকাকারে অন্থবাদটি যাহাতে প্রকাশিত হয় সেই জন্ম তিনি আগ্রহও প্রকাশ করেন। আলোচ্য বিষয়-বস্তুটিকে পরিক্ষৃট করিবার জন্ম স্থানে স্থানে একটু ব্যাখাও করিতে হইরাছে। উহা বন্ধনীর [] মধ্যে দেওয়া হইরাছে।

এই তুর্দিনে কপর্দকহীন ভিক্ষক সন্ন্যাসীর পক্ষে পুস্তক-মুদ্রণ অসম্ভব কার্য ইহা বিচার করিয়া, এই বিয়ব হইতে মনকে উদ্বেগশৃন্ত করা বতীত অন্ত আর কোন উপায়ও ছিল না। মনে করিলাম এই ভাবে কিছু সময় বেদান্ত মনন করিবার স্থযোগ প্রদান করিয়া ভগবান্ আমার উপকারই করিয়াছেন। বেদান্ত বিচার করা সন্ম্যাসীর পক্ষে সাধনার অন্ত বলা হইয়াছে। "তাবদ্ বিচারয়েৎ প্রাজ্ঞো যাবদ্ বিশ্রান্তিম্ আত্মনি।" যতদিন পর্যন্ত আত্মাতে বিশ্রান্তি না হয়, তত দিন আত্ম-বিচার বা ব্রন্ধ-বিচার করিবে।

কিছু দিন এইভাবে অতীত হইবার পর একজন স্বেচ্ছায় ইহা আমার নিকট হইতে গ্রহণ করেন এবং ইহার মূল্রণ-কার্য ও প্রকাশনের সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া আমাকে চিস্তাশ্র্য করেন। বেশ কিছু দিন পরে তিনি আমাকে জানান যে কার্যের ভার তিনি লইয়াছিলেন তাহা কার্যতঃ হইয়া উঠে নাই, সেই জন্ম তিনি বড়ই ত্বংপ্রিত। আমি মনে করিলাম বিবেক-চ্ড়ামণির বসায়বাদ প্রকাশিত হয় ইহা বোধহয় প্রীভগবানের অভিপ্রেত নহে। ইহা মনে করা ছাড়া উপায়ই বা আর কি ছিল গ আমি ইহার কল্পনা পরিত্যাগ করিয়া নিশ্চিত হইয়াছিলাম।

বিবেক-চ্ডামণির বঙ্গান্থবাদ করিবার সময় আমি গীতা প্রেস হইতে প্রকাশিত এবং শ্রীম্নিলালজীর হিন্দী অন্থবাদকেই ম্থ্য অবলম্বনরপে গ্রহণ করি। মাঝে মাঝে পণ্ডিত শ্রীমনোহরলাল শর্মা, এম, এ, মহোদয়ের বিবেক-চ্ডামণির হিন্দী অন্থবাদের এবং ব্যাখ্যারও সাহাষ্য লইয়াছি। এই জন্ম উপর্যুক্ত দুই সজ্জনকেই আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্তবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

বাল্য-স্বন্ধন্ শ্রীসত্যাংশু মোহনের উৎসাহ না পাইলে এই অন্থবাদ কার্ষেক্ষণ করিতাম না। সেই জন্ম তাঁহাকে আমি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্মবাদ জানাইতেছি।

## [ 50 ]

বাঁচির যোগদা সংসদ মঠের প্রধান সচিব এবং আমার ধর্মবন্ধ্ প্রীবিনয় নারায়ণ যোগাচার্য মহোদর তাঁহাদের ত্রৈমাদিক পত্রিকা 'সাধুসম্বাদে'র জন্ত আমার নিকট কিছু লেখা চান। তাঁহার অন্তরোধে কয়েক বংসর যাবৎ ধারাবাহিকরপে আমার লেখা তাঁহাদের দিয়া আসার পব যখন আমি বার্ধক্য-নিবন্ধন লেখা বন্ধ করিতে চাই, তখন তাঁহারা লেখার জন্ত আমাকে আবার অন্তরোধ জানান। তখন আমি তাঁহাদের জানাই বিবেক-চূড়ামণির বঙ্গান্থ-বাদ করা আছে। যদি আপনারা ইচ্ছা করেন তাহা হইলে ধারাবাহিকরপে 'সাধুসম্বাদে' প্রকাশ করিতে পারেন। সেই অবধি 'সাধুসম্বাদে' বিবেক-চূড়ামণির বঙ্গান্থবাদ প্রকাশিত হইতেছে। এই জন্ত প্রধান সচিব বর্তমানে বন্ধলীন হংস স্বামী শ্রামানন্দ গিরিজীকে আমার আন্তরিক ক্বতক্ততা ও ধন্তবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

শ্রীহেমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, বি, এ. ; বি, টি. মহাশর প্রুফ সংশোধনের কার্য গ্রহণ করিরা আমাকে একটি গুরুভার হইতে নিঙ্গতি দিয়াছেন। সেইজন্য তাঁহাকে আমার আন্তরিক ধন্তবাদ ও শুভেচ্ছা জানাইতেছি।

দীর্ঘকাল এইভাবে অতীত হইয়া গেল। বাটা কোম্পানির অবসর প্রাপ্ত স্থোগ্য সভাপতি (Chairman) স্থপ্রিদ্ধ আশ্রিতজনপালক শ্রীযুক্ত মতিলাল থৈতান মহাশয়ের পত্নী মাতৃগতপ্রাণা শ্রীমতী রাজবত্নী থৈতানের অক্লান্ত পরিশ্রম ও প্রচুর অর্থব্যয়ে এবার (১৯৭১ খৃঃ বাংলা ১৩৭৮ সন) তাঁহাদের দেহরাছনের নব নির্মিত প্রাসাদতৃল্য ভবনের বিস্তৃত প্রাঙ্গণে শারদীয় শ্রীশ্রীত্রগাপ্তা রাজোচিত উপচারে এবং মহাসমারোহের সহিত স্থাসপার হয়। পতিপত্নী উভয়ের বিশেষ আগ্রহে এবং আন্তরিক আকর্ষণে প্রমারাধ্যা বিশক্তননী পরমম্বেহ্ময়ী শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী ক্রপা করিয়া তাঁহার পুণ্য উপস্থিতির দ্বারা এই শুভকার্ঘটি সর্বাঙ্গস্থলর করিয়া তুলিয়াছিলেন।

ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে আগত মাতৃসন্তানগণ ভক্তবংসলা শ্রীশ্রীমায়ের তীর আকর্ষণে এই মহান্ উৎসবে যোগদান করিবার অবসর প্রাপ্ত হইয়া নিজেদের জীবন সার্থক করিয়াছেন। এইরূপ সর্বাঙ্গস্থনর তুর্গোৎসব দর্শন করিবার স্থযোগ অনেকেই বোধ হয় ইহার পূর্বে প্রাপ্ত হন নাই। অস্তাস্তবারের স্থায় মায়ের অসীম রূপায় আমারও এই পবিত্র শুভ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকিবার সৌভাগ্য ঘটয়াছিল। এবং থৈতান পরিবারের আতিথ্যে ও সমাদরে তৃপ্তিলাভ করিয়াছিলাম।

## [ 33 ]

শ্রীশ্রীত্র্গাপ্জার পর ত্রয়োদশীর দিন বেলা অন্নমান দশঘটিকার সময় আমি আদি শঙ্করাচার্যের বিবেক চ্ডামণির বলান্ত্রাদ সহ সরল ব্যাখ্যার মৃদ্রণকার্য কি ভাবে হইতে পারে ইহার আলোচনা শেষ করিয়া "কল্যাণবন" হইতে বিফল মনোরথে থৈতান মহোদয়ের অতিথিভবনে ফিরিতেছিলাম। অকস্মাৎ অ্যাচিতভাবে শ্রীমতিলাল থৈতান মহাশয় আমাকে তাঁহার নিকট ডাকিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন আপনি কোথায় গিয়াছিলেন? উত্তরে আমি তাঁহাকে বিলাম, আমি আচার্য শ্রীশঙ্করের বিবেক-চ্ডামণির বলান্ত্রবাদ করিয়াছি। তাহার মৃদ্রণকার্য কিভাবে হইতে পারে এই বিষয় আলোচনা করিবার জন্ম বন্ধুর সহিত দেখা করিতে "কল্যাণবনে" গিয়াছিলাম। সেই সময় আমার হাতে উহার পাঞ্লিপিখানি ছিল। উহা হইতে কিঞ্চিদংশ তাঁহাকে পড়িয়া শুনাইলাম। তিনি স্বেচ্ছায় হঠাৎ বলিলেন "আমি ইহা ছাপাইয়া দিব, আপনি চিন্তা করিবেন না।"

উদার ক্ষম দানবীর প্রীথৈতান মহাশয় ম্ম্কুদের অতি আদরের বিবেকচ্ডামণির বন্ধাহবাদ সহ সরল ব্যাখ্যা ছাপাইয়া না দিলে ইহা প্রকাশ করা
আমার স্থায় কপর্দকহীন ভিক্ষ্ক সন্নাসীর পক্ষে অসাধ্যই নহে বরং অসম্ভবই
ছিল। ইহার পশ্চাতে যে প্রীভগবান্ শঙ্করের ইন্ধিত রহিয়াছে ইহা কেহ
বিশ্বাস না করিলেও আমি ইহা মর্মে মর্মে অন্তব্য করিতেছি। এই ধর্মগ্রম্থবালির প্রকাশে যে হিন্দু ধর্মপিপাস্থদের পরম কল্যাণ সাধন হইবে ইহা বমাই
বাছল্য। এই ধর্মকার্যের জন্ম মুক্তি অভিলাষী সাধক সাধিকাগণ প্রীথেতান
মহোদয়কে যে তাঁহাদের প্রাণচালা আশীর্বাদ জানাইবেন তাহাতে সন্দেহ
নাই। আমি তাঁহাকে আমার আন্তরিক ধন্মবাদ, ক্লব্রুতা ও স্তভেছা
জানাইতেছি। প্রীমদ্ভগবদ্-গীতায় ভগবান্ প্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, 'স্কল্পম্পাশ্র
ধর্মশ্র ত্রায়তে মহতো ভয়াং।" ধর্মের অল্পমাত্র অনুষ্ঠানও জন্ম-মরণাদি মহৎ
সংসার ভয় হইতে রক্ষা করিয়া থাকে।

স্থাবি ৪৪ বংসর যাবং শ্রীশ্রীমায়ের চরণতলে বিরা তাঁহরে শ্রীম্থন্মল হইতে যে সকল অম্ল্য উপদেশামৃত ও বেদান্তবাকোর গুনরহশু শ্রবণ করিবার স্থাোগ পাইয়া ধন্ত হইয়াছি তাহারই স্ত্র অবলম্বনে বিবেক-চ্ডামণির কিঞ্চিৎ ব্যাখ্যা স্থানে স্থানে করিবার প্রয়াস করিয়াছি যদি এই স্পত্তীকরণের মধ্যে কোথায়ও কোন ভূল ভ্রান্তি হইয়া থাকে তাহা আমার ব্রিবার দোষেই হইয়াছে—মায়ের বলার মধ্যে কান ক্রটি নাই। অবশেষে পরমক্ষেহময়ী

## [ 52 ]

পরমকরুণাময়ী শ্রীশ্রীমায়ের রাতুল চরণে দীন সস্তানের অসংখ্য প্রণাম নিবেদন করিয়া আমার বক্তব্য এথানেই সমাপ্ত করিলাম। ইতি।

শারদীয়া কোজাগরী শ্রীশ্রীলক্ষীপূর্ণিমা তরা অক্টোবর, ১৯৭১ খৃঃ দেহবাছন। নারায়ণানন্দ**ীর্থ** 



CC0. In Public Domain. Śri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

## প্রীষচ্ছক্ষরভন্নবংশাদবিরচিত-বিবেকচূড়ামণিঃ

## **মঙ্গলাচরণ**ম্

সর্ববেদান্তসিদ্ধান্তগোচরং তমপোচরম্। গোবিন্দং পরমানন্দং সদ্গুরুং প্রণতোহস্ম্যহম্॥ ১॥

যিনি অজ্ঞেয় তথাপি সম্পূর্ণ বেদান্তের সিদ্ধান্তবাক্যদারা বাঁহাকে জানা বাাইতে পারে, সেই পরমানন্দস্বরূপ সদ্গুরু শ্রীমং স্বামী গোবিন্দপাদকে আমি প্রণাম করিতেছি।

প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতি ও শিষ্টাচার অনুসারে গ্রন্থের রচনা বা প্রবচনের প্রারম্ভে গুরুকে অথবা ইষ্টকে প্রণাম করিয়া আরম্ভ করা হয়, যাহাতে নির্বিদ্রে উহা স্থসম্পন্ন হয়। শাস্ত্রের অনুশাসন সর্বত্ত অবৈতভাব রাখিবে, কিন্তু গুরুর সাথে নহে, 'অবৈতং ভাবরেন্নিত্যং নাবৈতং গুরুণা সহ'।]

## ব্রন্দনিষ্ঠার মহত্ব—

জন্তুনাং নরজন্ম তুর্লভমতঃ পুংস্বং ততো বিপ্রতা তম্মাদৈদিকধর্মমার্গপরতা বিদ্বত্তমম্মাৎ পরম্। আত্মানাত্মবিবেচনং স্বন্ধুভবো ব্রহ্মাত্মনা সংস্থিতি-মুক্তির্নো শতকোটিজন্মস্থ কৃতিঃ পুগ্রৈরিনা লভ্যতে॥ ২॥

জীবের প্রথমতঃ নরজন্ম তুর্লভ। তারপর পুরুষজন্মপ্রাপ্তি এবং তংপশ্চাৎ ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্তি অতীব কঠিন। ব্রাহ্মণ হইরাও বৈদিকধর্মের অহুগামী এবং বিদ্বান্ হওয়া স্থকঠিন। এই সকল প্রাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও আত্মা এবং অনাত্মার বিবেক ও সম্যক্ অমুভব আরও তুত্থাপ্য। ব্রহ্মাত্মভাবে স্থিতিরূপ মৃক্তি কোটি কোটি জন্মে কৃত শুভকর্মের পরিপাক ভিন্ন প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

তুর্লভং ত্রয়মেটবতদ্দেবানুগ্রহহেতুকম্। মনুয়াজং মুমুক্ষুজং মহাপুরুষসংশ্রায়ঃ॥ ৩॥

ভগবৎক্ষপাই যে সকল প্রাপ্তির কারণ সেই মহয়ত, মৃমুক্ষ অর্থাং মৃক্ত হইবার ইচ্ছা এবং মহাপুরুষগণের সঙ্গ—এই তিনটি তো আরও তুর্লভ।

2

ভিক্তপ্রবর মহাত্মা গোস্বামী শ্রীত্লসীদাস তাঁহার 'শ্রীরামচরিতমানসে' সংসক্ষের মহিমা বর্ণন করিতে যাইয়া বলিয়াছেন, 'বিনা সতসংগ বিবেক ন হোই। রামক্রপা বিল্ল স্থলভ ন সোই'॥ ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের ক্রপা বিনা সতের অর্থাৎ মহাপুক্ষগণের সঙ্গলাভ সহজে প্রাপ্ত হওয়া যায় না এবং মহাপুক্ষগণের সঙ্গ বিনা বিবেক জীবনে উদয় হয় না। বিবেক-বৈরাগ্য ব্যতীত মৃক্ত হইবার ইছ্ছা মনে জাগে না। "বড়ো ভাগ মাল্ল্য্য তন পাবা।" বহু ভাগ্যের ফলে মন্থ্য শরীর পাওয়া গিয়াছে।]

লব্ধ বিশ্ব কথঞ্চিম্বরজন্ম ত্র্লভং
ত্ত্রাপি পুংস্কং শ্রুতিপারদর্শনম্।
বঃ স্বাদ্মমুক্তে ন যততে মূঢ়ধীঃ
স স্থাত্মহা স্কং বিনিহন্ত্যসদ্গ্রহাৎ॥ ৪॥

কোন প্রকারে এই তুর্লভ মন্থয়জন্ম পাইয়া এবং যে জন্ম শ্রুতির পরম বিদ্ধান্ত জ্ঞাত হওয়া যায় সেই পুরুষজন্ম প্রাপ্ত হইয়াও যে মৃঢ়বৃদ্ধি ব্যক্তি স্বীয় আত্মার মৃত্তির জন্ম চেষ্টা না করে সে নিশ্চয়ই আত্মঘাতী। সে অসদ্ বস্তুতে আস্থা করিয়া আপনার বিনাশ সাধন করিয়া থাকে। অর্থাৎ অনাত্মবস্তুকে আত্ম স্বীকার করিয়া ভববন্ধনে আবদ্ধ হয়। যদি এই জন্মেই আত্মাকে না জানা যায় তাহা হইলে "মহতী বিনষ্টিঃ" এই প্রকার কোনোপনিষদ্ বলিতেছেন।

ইভঃ কো স্বস্তি মূঢ়াত্মা যস্ত স্বার্থে প্রমান্ততি। তুর্লভং মানুষং দেহং প্রাপ্য ভক্রাপি পৌরুষম্। ে॥

এই তুর্লভ মানবদেহ পাইয়া তাহাতে পুরুষত্ব প্রাপ্ত হইয়া বাহারা স্বার্থ-সাধনে প্রমাদ বা ভূল করে তাহাদের অপেক্ষা অধিক মৃঢ় আর এই জগতে কে হইতে পারে ?

[ আত্মাকে না জানা বা ভগবান্কে না পাওয়াই জীবনে সর্বাপেক্ষা বড় ক্ষতি। একটা প্রচলিত কথা আছে 'স্বার্থসিদ্ধিতে তো কখন পশুও ভূল করে না।']

> বদস্ত শাস্ত্রাণি যজস্ত দেবান্ কুর্বস্ত কর্মাণি ভজস্ত দেবভাঃ। আত্মৈক্যবোধেন বিনা বিমুক্তি-র্ন সিধ্যতি ব্রহ্মশত্যন্তরেইপি॥ ৬॥

যছপি কেহ শাস্ত্রাদির ব্যাখ্যা করে, দেবতার যজন অর্থাৎ পূজা করে, নানা প্রকার শুভকর্মের অনুষ্ঠান করে, দেবতাদিগকে ভজনা করে, তথাপি যতহৃণ পর্যস্ত ব্রহ্ম ও জীবাত্মার একতা বোধ না হয়, ততহৃণ শত ব্রহ্মার পতন হইলেও মুক্তি হইতে পারে না।

্রিন্ধ এবং আত্মার অভিন্নতা বোধই হইল জ্ঞানের চরম লক্ষ্য। ইহা লাভ না হইলে শত ব্রহ্মকল্পেও মৃক্তি সম্ভব নহে। আত্মৈক্যবোধই হইল মৃক্তি।

## অমৃতত্বস্থ ন্যশাস্তি বিত্তেনেত্যেব হি শ্রুতিঃ। ব্রবীতি কর্মণো মুক্তেরহেতুত্বং স্ফুটং যতঃ॥ ৭॥

ধনের দ্বারা অমৃতত্ব আশা করা বায় না। মৃক্তির হেতু কর্ম নহে— ইহা শ্রুতিস্পষ্ট বলিতেছেন।

ধন যদি শুভকর্মে অর্থাৎ দান, যজ ইত্যাদিতে ব্যয় করা যায়, তাহা ছারা পূন্য হয়, অর্থনাভ হয়। এবং বর্ণাশ্রমধর্মোচিত কর্ম যদি নিকাম ভাবে কৃত হয়, তাহা ছারা চিত্তগুদ্ধি হয়। সাক্ষাৎভাবে ইহারা অর্থাৎ ধন ও কর্ম মৃক্তির কারণ হইতে পারে না। মৃক্তির কারণ জীব ও ব্রহ্মের একতার অপরোক্ষ জ্ঞান।
"ন কর্মণান প্রজ্যা ধনেন ত্যাগেনৈকে অমৃতত্মানশুঃ"। কৈবল্যোপনিষদ্।

क्वात्नाशनिक्षत्र छेशात्र-

অতো বিমুক্তৈয় প্রযতেত বিদ্বান্ সংল্যন্তবাহ্যার্থস্থমস্পৃহঃ সন্। সন্তং মহান্তং সমুপেত্য দেশিকং তেনোপদিষ্টার্থসমাহিতাত্মা ॥ ৮॥

এই জন্ম বিদ্বান্ ব্যক্তি সম্পূর্ণ বাহ্ম ভোগাদির ইচ্ছা পরিত্যাগ করিয়া নাধুশ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুদেবের শরণ গ্রহণ করিবেন এবং তাঁহার উপদেশ মত সমাহিত হইয়া মৃক্তির জন্ম চেষ্টা করিবেন।

উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং মগ্নং সংসারবারিধাে। যোগারূচ্ছমাসাত্ত সম্যান্দর্শননিষ্ঠয়া॥ ১॥

নিরন্তর সত্য বস্তু আত্মাকে দর্শনের বিষয় করিয়া অর্থাৎ লক্ষ্যে রাখিয়া এবং যোগারুচ হইয়া সংসারসাগরে নিমগ্র মানব স্বীয় আত্মাকে আত্মার ছারা উদ্ধার করিবেন।

শ্রীমদ্ভগবদগীতায়ও ভগবান্ শ্রীরুষ্ণ এই কথাই বলিয়াছেন—

উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ। আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব

8

রিপুরাত্মনঃ॥ [७।৫]

আপনি আপনার উদ্ধার করিবে, আপনাকে অবসর করিবে না। আত্মাই আত্মার বন্ধু এবং আত্মাই আত্মার রিপু বা শক্ত। বৈষ্ণব সমাজে একটি স্থন্দর কথা প্রচলিত আছে—

## গুরুকুপা কৃষ্ণকুপা বৈষ্ণবকুপা হইল। আত্মকুপা বিনা জীব ছারে খারে গেল॥

মৃক্ত হইবার ইচ্ছা নিজের না হইলে অপরে মৃক্ত করিতে পারে না।
নিজের মধ্যে মৃক্তির আকাজ্ঞা জাগরিত হইলে, গুরু, ইটু ও মহাপুরুষগণ
তাঁহাদের রূপার দারা সাহায্য করিতে পারেন এবং করিরাও থাকেন। প্রথমে
মৃক্ত হইবার বাসনা নিজের মনে জাগা প্রয়োজন। বন্ধনের তৃঃখ অন্তব
হইলে তো বন্ধন হইতে মৃক্তির ইচ্ছা হইবে।

## সংগ্রুস্থ সর্বকর্মাণি ভববন্ধবিমুক্তয়ে। যত্যতাং পণ্ডিতৈর্মীরেরাত্মাত্যাস উপস্থিতেঃ॥ ১০॥

আত্মাভ্যাসতংপর অর্থাৎ নিরন্তর আত্মবিচার পরায়ণ ধীর পণ্ডিতগণ সকল প্রকার কর্ম পরিত্যাগ করিয়া ভব-বন্ধন নির্ত্তির জন্ম যত্নবান হইবেন।

্রিদ্যাস বা সর্বপ্রকার কর্মত্যাগই হইল সংসার সাগর পার হইবার ভেলা বা নৌকাস্বরূপ। কর্মত্যাগ বলিতে আচার্যপাদ এখানে নিত্য, নৈমিত্তিক এবং কাম্য কর্মই লক্ষ্য করিতেছেন। কেহ কেহ বলেন অহংকার, আসক্তি রহিত, ঈশ্বরার্থ এবং কর্মফলত্যাগরুদ্ধিতে কর্ম সবই কর্মসন্মাস।

## চিত্তস্য শুদ্ধয়ে কর্ম ন তু বস্তূপলব্ধয়ে। বস্তুসিদ্ধিবিচারেণ ন কিঞ্চিৎ কর্মকোটিভিঃ॥ ১১॥

কর্ম চিত্তশুদ্ধির জন্মই, বস্তুর উপলব্ধি বা তত্ত্বজ্ঞানের জন্ম নহে। বস্তুসিদ্ধি বা তত্ত্ত্জান কেবল বিচার দ্বারাই হইয়া থাকে। কোটি কোটি কর্মের দ্বারা কিছুই হইতে পারে না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

কর্মের দ্বারা আত্মজ্ঞান বা ব্রন্ধজ্ঞান লাভ হইতে পারে না। সকাম কর্মের নারা স্বর্গাদি ভোগ এবং নিক্ষামকর্মের দ্বারা চিত্তগুদ্ধি হয়। বস্তুপলব্ধি বলিতে এখানে মৃক্তিই বুঝিতে হইবে। মৃক্তির জন্ম বিচারই উপায়।

> সম্যশ্বিচারতঃ সিদ্ধা রক্জুতত্ত্বাবধারণা। ভ্রান্ত্যোদিতমহাসর্পভয়ত্বঃখবিনাশিনী॥ ১২॥

অজ্ঞান বশতঃ রজ্জুতে যে সর্পত্রম উৎপন্ন হর, উহা উত্তম বিচারের দারা যে প্রকারে দ্র হয় সেইরূপ সম্যুক বিচারদারা মহাসর্পর্নপ যে মহাতঃখ তাহা বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

[ এখানে জন্ম ও মরণই হইল মহাত্রুখ। জন্ম মরণরূপ মহা-ত্রুখ হইতে চিরতরে নিম্নতিই জীবের চরম লক্ষ্য। ইহা আত্ম বা ব্রহ্মবিচার দারাই হইয়া থাকে।]

অর্থস্য নিশ্চয়ো দৃষ্টো বিচারেণ হিভোক্তিতঃ। ন স্নানেন ন দানেন প্রাণায়ামশতেন বা॥ ১৩॥

দেখা যায় কল্যাণপ্রদ যুক্তিনমূহদারা বিচার করিলে সত্যবস্তু পরমাত্মা বা ব্রহ্ম স্থির বা নিশ্চয় হয়। স্নান, দান অথবা শত প্রাণায়ামদারা উহা সিদ্ধ হয় না। স্নান ও দানের দারা পুণ্য সঞ্চয় হয়, প্রাণায়ামের দারা নাড়ীগুদ্ধি হয়, তত্ত্বজান হয় না। তত্ত্তান বিচারের দারাই হইয়া থাকে।

অধিকারিনিরপণ—
অধিকারিণমাশান্তে ফলসিন্ধির্বিশেষতঃ।
উপায়া দেশকালাতাঃ সন্ত্যন্মিন্ সহকারিণঃ॥ ১৪॥

বিশেষ অধিকারীই ফল-সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়। দেশ, কালাদি উপায় অবশুই উহার সাহায্য করে।

[ যোগ্য অধিকারী না হইলে দেশ, কাল প্রভৃতির দারা ফললাভ সম্ভব নহে। দেশ, কাল প্রভৃতির যদি সংযোগ হয় তাহা হইলে ভালই, যদি না হয় তাহা হইলেও জ্ঞান উপার্জনে বাধা হয় না। আসল কথা হইল অধিকারী হওয়া। দেশ-কাল উহার সহায়কমাত্র।]

অভো বিচারঃ কর্ডব্যো জিজ্ঞাসোরাত্মবস্তুনঃ। সমাসাত্ম দয়াসিন্ধুং গুরুং ব্রহ্মবিত্মত্তমম্॥ ১৫॥

অতএব ব্রহ্মবেন্তাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দয়ার সাগর শ্রীগুরুর শরণাপন্ন হইয়া জিজ্ঞাস্থ ব্যক্তির আত্মতত্ত্বের বিষয় বিচার করা উচিত।

[ এইভাবে বিচার করা—

৬

- ১—আমি কে? আমি কি কর্তা-ভোক্তা, স্থথী-ছঃখী, জননমরণধর্মা জীব ?
- ২—এই জন্মরণজরাব্যাধিত্ব:খরূপ সংদার কি প্রকারে উৎপন্ন হইল ?
- ৩—এই জগতের কর্তা কে ? জীব না ঈশ্বর ?
- 8—এই জগতের উপাদান কারণ কি ? ইত্যাদি ইত্যাদি।]

## মেধাবী পুরুষো বিদ্বানুহাপোহবিচক্ষণঃ। অধিকার্যাত্মবিজ্ঞায়ামুক্তলক্ষণলক্ষিতঃ॥ ১৬॥

বুদ্ধিমান্, বিদ্বান্ এবং তর্কবিতর্কে কুশল, উক্ত প্রকার শাস্ত্রনির্দিষ্ট লক্ষণযুক্ত পুরুষই আত্মবিভার প্রকৃত অধিকারী।

## বিবেকিনো বিরক্তস্থ শমাদিগুণশালিনঃ॥ শুমুক্ষোরেব হি ব্রহ্মজিজ্ঞাসা যোগ্যভা মভা॥ ১৭॥

সদসদ্বিবেকী, বৈরাগ্যবান্, শমদমাদিষ্ট্সম্পত্তিযুক্ত এবং মৃমুক্ই ব্রহ্মজিজ্ঞাসার যোগ্য বলিয়া স্বীকৃত।

[ বট্সম্পত্তি—শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, শ্রদ্ধা ও সমাধান। ব্রদ্ধবেত্তা গুরু, দিব্য দৃষ্টি সম্পন্ন হইয়া থাকেন। তিনি এক দৃষ্টিতে সাধকের ভূত ভবিশ্বৎ এমন কি পূর্বজন্মের সংস্কার পর্যন্ত দেখিয়া ফেলেন। কোন অনধিকারী সাধক ব্রদ্ধবেতা গুরুকে প্রবঞ্চনা করিতে পারে না।]

## সাধনচতুষ্টয়—

সাধনান্তত্ত্র চত্বারি কথিতানি মনীষিভিঃ। যেযু সৎস্থেব সন্নিষ্ঠা যদভাবে ন সিদ্ধ্যতি॥ ১৮॥

মননশীল ব্যক্তিরা জিজ্ঞাস্থর চারিটি সাধন [ অর্থাৎ নিত্যানিত্য-বস্তু-বিবেক, ইহামূত্রফলভোগবিরাগ, ষ্ট্রস্পত্তি ও মূমূক্ষ্তা ] বলিয়াছেন। ঐ সকল থাহার মধ্যে বর্তমান তিনি সত্যস্বরূপ আত্মাতে স্থিতিলাভ করিতে পারেন। ঐ সমস্ত সাধন থাহার মধ্যে নাই সে আত্মাতে স্থিতিলাভ করিতে পারেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

আদে নিত্যানিত্যবস্তবিবেকঃ পরিগণ্যতে। ইহামুত্রফলভোগবিরাগন্তদনন্তরম্ ॥ ১৯॥ শমাদিষট্কসম্পত্তিমু মুক্ষুত্বমিতি স্ফুটম্। ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যেত্যেবংরূপো বিনিশ্চয়ঃ॥ ২০॥

পরিগণনার প্রথম সাধন নিত্যানিত্য-বস্তু-বিবেক। দ্বিতীর সাধন লোকিক এবং পারলোকিক স্থথভোগে বৈরাগ্য। তৃতীর সাধন শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, শ্রদ্ধা ও সমাধান—এই ষট্ সম্পত্তি, এবং চতুর্থ সাধন মৃমুক্ষ্তা। "ব্রহ্ম সত্য এবং জগৎ মিথ্যা", এই নিশ্চয়কে নিত্যানিত্য-বস্তু-বিবেক বলা হয়।

[নিত্য বা সত্যবস্তু ব্রহ্ম এবং অনিত্য বা মিখ্যাবস্তু জগৎ, ইহা নিশ্চর করাকেই বিবেক বা তত্ত্জান কহে। যিনি জগৎকে মিখ্যা বলিরা জাত হইরাছেন, তিনি মিখ্যা বস্তুর কামনা কি কখন করিতে পারেন ? তিনি ইহা হইতে স্বভাবতঃই বৈরাগ্য করিবেন।]

তদ্বৈরাগ্যং জুগুঙ্গা যা দর্শনশ্রবণাদিভিঃ॥ ২১॥ দেহাদিত্রহ্মপর্যন্তে হুনিভ্যে ভোগবস্তুনি।

দর্শন ও শ্রবণাদিদ্বারা আপন দেহ হইতে ব্রন্ধলোক পর্যন্ত সম্পূর্ণ অনিত্য ভোগ্য-পদার্থাদিতে যে দ্বণা তাহাকে "বৈরাগ্য" কহে।

বিরজ্য বিষয়ত্রাতাদোষদৃষ্ট্যা মুন্তমু ছিঃ॥ ২২॥ স্বলক্ষ্যে নিয়তাবস্থা মনসঃ শম উচ্যতে।

বিষয়সমূহে বারংবার দোষদৃষ্টি করিতে করিতে তাহাতে আদক্তিশৃন্ত হইয়া চিত্তের আপন লক্ষ্যবস্তুতে স্থির হওয়াকে 'শম' কহে।

ি গীতায়ও শ্রীভগবান্ "জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি-ছঃখ দোষামুদর্শনম্" করিতে নির্দেশ করিতেছেন।

বিষয়েভ্যঃ পরাবর্ত্য স্থাপনং স্বস্থগোলকে ॥ ২৩॥ উভয়েষামিন্দ্রিয়াণাং স দমঃ পরিকীর্তিভঃ। বাহ্যানালম্বনং বৃত্তেরেযোপরতিরুত্তমা ॥ ২৪॥

কর্মেন্ত্রির ও জ্ঞানেন্ত্রির উভয়কে আপন আপন বিষয়সমূহ হইতে আকর্ষণ করিয়া নিজ নিজ স্থানে স্থির করাকে 'দম' বলা হয়। বৃত্তির বাহ্য বিষয়াদিতে কোন প্রকার আশ্রয় না লওরাই উত্তম 'উপরতি' বা বিশ্রাম।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

5

## সহনং সর্বত্নঃখানামপ্রতীকারপূর্বকম্। চিন্তাবিলাপরহিভং সা তিতিক্ষা নিগগতে ॥ ২৫॥

চিস্তা ও শোক রহিত হইয়া এবং কোন প্রকার প্রতীকার না করিয়া বা প্রতিশোধ না লইয়া সর্বপ্রকার কষ্ট সহু করাকে 'তিতিক্ষা' কহে।

প্রতীকার বা প্রতিশোধ লইবার শক্তি বা সামর্থ্য থাকা দত্ত্বেও তাহা না করা এবং সকল রকম হঃখ সহু করাই 'তিতিক্ষা'। ]

## শাস্ত্রস্থা গুরুবাক্যস্থ সভ্যবুদ্ধ্যবধারণম্। স শ্রদ্ধা কথিতা সন্তির্যয়া বস্তুপলভ্যতে॥ ২৬॥

শাস্ত্র এবং গুরুবাক্যে সত্য বৃদ্ধিকে সজ্জনগণ 'শ্রদ্ধা' কহিয়া থাকেন। সেই শ্রদ্ধাদ্বারাই পরমপদার্থ ব্রহ্ম প্রাপ্ত হওয়া যায় অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানের উপলব্ধি হইয়া থাকে।

[ শ্রীমন্তগবদগীতারও শ্রীভগবান্ স্পষ্ট বলিয়াছেন, "শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্"। শ্রদ্ধাবান্পুক্রই জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া থাকেন । ।

## সর্বদা স্থাপনং বুদ্ধে শুদ্ধে ভ্রন্ধণি সর্বথা। তৎসমাধানমিত্যুক্তং ন তু চিত্তস্য লালনম্॥ ২৭॥

আপন বৃদ্ধিকে সর্বপ্রকারে সব সময় শুদ্ধ ব্রন্ধেই স্থির রাখাকে 'সমাধান' কহে। চিত্তের ইচ্ছাপূর্তির নাম সমাধান নহে।

িতলধারাবৎ মনকে শুদ্ধবন্ধে সংলগ্ন রাখাই সমাধি বা সমাধান। শমদম-উপরতি-তিতিক্ষা এই সব হইল সাধনা এবং সমাধান হইল উহার ফল।
সাধনা ঠিক-ঠিক হইলে সিদ্ধি অচিরে প্রাপ্ত হওরা যায়। সাধনা যথাযথ রূপে
করিবার জন্ম শ্রদ্ধার প্রয়োজন। ইহার জন্ম চাই শাস্ত্র এবং গুরুবাক্যে অবিচল
বিশ্বাস। আমাদের সকল আন্তিক শাস্ত্রেই শ্রদ্ধার মহিমা মৃক্তকণ্ঠে ঘোষিত
হইয়াছে। পরমার্থপথে অগ্রসর হইতে হইলে প্রথম প্রয়োজন শ্রদ্ধা।

## অহঙ্কারাদিদেহান্তাবন্ধানজ্ঞানকল্পিতান্। স্বস্থরপাববোধেন মোক্তুমিচ্ছা মুমুক্ষুতা॥ ২৮॥

অহন্ধার হইতে দেহ পর্যন্ত যত অজ্ঞান-কল্লিত বন্ধন আছে, উহাদিগকে স্ব স্বরূপের জ্ঞানের দারা ত্যাগ করিবার ইচ্ছাই 'মৃমুক্ষ্তা'।

[ ম্মৃক্তা শব্দের অর্থ মৃক্ত হইবার ইচ্ছা। অহংকার তত্ত্ব হইতে স্থূল শরীর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

পর্যন্ত সবই আত্মার উপাধি। এ সকল উপাধি হইল বন্ধন। এই সকল উপাধিও কিন্তু অজ্ঞান কল্পিত। এই বন্ধন হইতে মৃক্ত হইবার ইচ্ছাকে মুমুক্ষ্তা কহে এই বন্ধন ছিত্র করিবার উপায় আপন স্বরূপের জ্ঞান।]

> মন্দমধ্যমরূপাপি বৈরাগ্যেণ শমাদিনা। প্রসাদেন গুরোঃ সেয়ং প্রবৃদ্ধা সূয়তে ফলম্॥ ২৯॥

সেই মৃমুক্তা যদি মন্দ এবং মধ্যমও হর তথাপি বৈরাগ্য এবং শম দমাদি বট্সম্পত্তি এবং শ্রীগুরুর কুপায় উহা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইরা ফল উৎপন্ন করে।

[ মৃমুক্তা তীব হইলে মৃক্তির জন্ত অপেক্ষা করিতে হয় না, উহা অচিরেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। আদলে চাই বন্ধন হইতে মৃক্ত হইবার জন্ত তীব্র ব্যাক্লতা। জীবনে ঠিক-ঠিক ব্যাক্লতা আদিলে বস্তু প্রাপ্তির জন্ত আর তাবনা কি ?]

> বৈরাগ্যং চ মুমুক্ষুত্বং তীব্রং যস্য তু বিছাতে। তন্মিমেবার্থবন্তঃ স্থ্যঃ ফলবন্তঃ শমাদরঃ॥ ৩০॥

যে ব্যক্তিতে বৈরাগ্য ও মৃমুক্তা তীব্রভাবে বর্তমান তাঁহাতে শমদমাদি সার্থক ও সফল হয়।

[বৈরাগ্য হইল ষট্সম্পত্তির সাধন এবং ষট্সম্পত্তি হইল মুমুক্তার কারণ।]

> এতয়োর্মন্দভা যত্র বিরক্তত্বমুমুক্ষয়োঃ। মর্ন্নো সলিলবন্তত্র শমাদেশ্রাসমাত্রতা॥ ৩১॥

যে স্থানে বৈরাগ্য এবং মৃমুক্ত্ব মৃত্, সে স্থানে শমদমাদিও মরুভূমিতে জল-প্রতীতির স্থায় আভাসমাত্রই মনে করিতে হইবে।

[ থেমন প্রচণ্ড সূর্য কিরণের সংযোগে মরুভূমিতে মৃগতৃঞ্চা-নদী প্রতীত হয়, কিন্তু উহাতে জল থাকে না এবং পিপাসিত এক ফোটা জলও প্রাপ্ত হয় না, তেমনি মন্দ বৈরাগ্যবান্ ব্যক্তির শমদমাদি দ্বারা কোন বিশেষ ফল হয় না এবং প্রয়োজনও সিদ্ধ হয় না।]

> মোক্ষকারণসামগ্র্যাং ভক্তিরেব গরীয়সী। স্বস্থরপামুসন্ধানং ভক্তিরিত্যভিধীয়তে॥ ৩২॥ স্বাত্মতত্ত্বানুসন্ধানং ভক্তিরিত্যপরে জগুঃ।

মৃক্তির কারণরপ সামগ্রীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হইল ভক্তি। স্বীয় বাস্তবিক

50

স্বরূপের অনুসন্ধানকে 'ভক্তি' কহে। কেহ "স্বাত্মতত্ত্বের অনুসন্ধানই ভক্তি" এই প্রকার বলিয়া থাকেন।

নারদ-ভক্তি-স্ত্রে বলা হইয়াছে "দা অস্মিন্ পরমপ্রেমরপা"। উহা অর্থাৎ ভক্তি ঈশ্বরের প্রতি পরমপ্রেম।]

> গুরূপসত্তি এবং প্রশ্নবিধি— উক্তসাধনসম্পন্নস্তত্ত্বজিজ্ঞাস্থরাত্মনঃ॥ ৩৩॥ উপসীদেদ্ গুরুং প্রাজ্ঞং বম্মাদ্ বন্ধবিযোক্ষণম্।

উক্ত সাধন-চতুষ্ট্য-সম্পন্ন আত্মতত্ত্বের জিজ্ঞাস্থব্যক্তি স্থিতপ্রজ্ঞ শ্রীগুরুর নিকট গমন করিবেন তাহাতে তাঁহার ভব-বন্ধন নিবৃত্ত হইবে।

[ গীতার শ্রীভগবান্ স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ দিতীর অধ্যারের ৫৫ শ্লোক হইতে ৭২ শ্লোকের শেষ পর্যন্ত বর্ণনা করিয়াছেন। ]

> শ্রোত্তিয়োহরজিনোহকামহতো যো ব্রহ্মবিত্তমঃ।। ৩৪।। ব্রহ্মণ্যুপরতঃ শান্তো নিরিন্ধন ইবানলঃ। অহৈতুকদয়াসিন্ধুর্বন্ধুরানমতাং সতাম্।। ৩৫।। তমারাধ্য গুরুং ভক্ত্যা প্রহ্মপ্রশ্রমসেবলৈঃ। প্রসন্ধং তমনুপ্রাপ্য পৃচ্ছেৎ জ্ঞাতব্যমাত্মনঃ॥ ৩৬॥

ষিনি শ্রোত্রির, নিষ্পাপ, কামনাশৃন্ত, ব্রহ্মবেত্তাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, ব্রহ্মনিষ্ঠ, ইন্ধনরহিত অর্থাৎ কাষ্ঠশৃন্ত অগ্নির ন্তার শান্ত, অকারণ দয়াসিন্ধু, এবং শরণাগত সজ্জনদিগের বন্ধু অর্থাৎ হিতৈষী, এই প্রকার গুরুর বিনীত ও বিনর সেবার দ্বারা ভক্তিপূর্বক আরাধনা করিয়া, তিনি প্রসন্ন হইলে সমীপে যাইয়া আপনার জ্ঞাতব্য বিষয় এইরূপে জিজ্ঞাসা করিবেন।

স্বামিরমস্তে নতলোকবন্ধো কারুণ্যসিন্ধো পতিতং ভবার্কো। মামুদ্ধরাত্মীয়কটাক্ষদৃষ্ট্যা ঋজ্যাতিকারুণ্যস্থধাভির্ষ্ট্যা॥ ৩৭॥

হে শরণাগতবংসল, করুণাসাগর প্রভো! আপনাকে প্রণাম। আমি সংসার-সাগরে পতিত; আপনি আপনার সরল ও অতিশয় করুণামৃতবর্ষিণী কুপা-কটাক্ষের দ্বারা আমাকে ভবসাগর হইতে উদ্ধার করুন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

## ত্বৰ্ণারসংসারদবাগ্নিভপ্তং দোধুয়মানং তুরদৃষ্টবাতৈঃ। ভীতং প্রপন্নং পরিপাহি মৃত্যোঃ শরণ্যমন্যং যদহং ন জানে॥ ৩৮॥

ত্বার অর্থাৎ বাহা হইতে অব্যাহতি পাওয়া অতিশয় কঠিন দেই সংসারদাবানলে [ বুক্লে বৃক্লে ঘর্ষণজাত অরণ্য-দহনকারী অগ্নি ] দগ্ধ এবং তুর্ভাগ্যরূপ
প্রবল প্রভঞ্জনদারা অত্যন্ত কম্পিত এবং ভীত, আমাকে—আপনার শরণাগতকে
আপনি মৃত্যুম্থ হইতে রক্ষা করুন; কেননা এইসময় আমি আপনি ছাড়া অন্ত
কোন শরণাগতবৎসলকে জানি না। অর্থাৎ আমি আপনার অনন্ত শরণাগত
আমাকে আপনি রক্ষা করুন।

শান্তা মহান্তো নিবসন্তি সন্তো বসন্তবল্লোকহিতং চরন্তঃ। তীর্ণাঃ স্বয়ং ভীমভবার্ণবং জনা-নহেতুনাস্থানপি তারয়ন্তঃ॥ ৩১॥

আপনি শ্বরং ভয়ম্বর সংসার-সাগর হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন এবং অপরজন-দিগকেও বিনা কারণে ভবসিন্ধু হইতে ত্রাণ করিতেছেন। আপনি লোকহিত আচরণকরতঃ অতি শান্ত মহাপুরুষ শ্বতুরাজ বসন্তের স্থায় নিবাস করিতেছেন।

> অরং স্বভাবঃ স্বভ এব যৎপর-শ্রমাপনোদপ্রবণং মহাত্মনাম্। স্বধাংশুরেষ স্বয়মর্ককর্কশ— প্রভাভিতপ্তামবতি ক্ষিতিং কিল ॥ ৪০॥

মহাত্মাগণের স্বভাব তাঁহারা স্বয়ংই অপরের শ্রমাপনোদন করিতে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। স্র্যের প্রচণ্ড তেজের দারা সম্বস্থ পৃথিবীকে চন্দ্র তাঁহার অমৃত-কিরণ-সমূহের দারা স্বয়ংই শান্ত বা শীতল করিয়া দেন। এই প্রকার প্রসিদ্ধি আছে।

> ব্রহ্মানন্দরসানুভূতিকলিতৈঃ পূঠেতঃ সুশীতৈঃ সিতৈ-যু স্মদাক্কলশোদ্মিতৈঃ শ্রুতিস্থবৈধাক্যামূতৈঃ সেচয়। সম্ভপ্তং ভবতাপদাবদহনজালাভিরেনং প্রভো ধল্যান্তে ভবদীক্ষণক্ষণগড়েঃ পাত্রীকৃতাঃ স্বীকৃতাঃ॥ ৪১॥

হে প্রভো! প্রচণ্ড সংসার-দাবাগ্নির ভীষণ জালাগ্নারা সন্তপ্ত এই দীন
শরণাপ্রকে আপনি আপনার ব্রহ্মানন্দরসাত্মভবের দ্বারা প্রমপবিত্র, স্থশীতল,
নির্মল এবং বাক্রপী স্থবর্ণকলশ হইতে নির্মাত এবং শ্রবণস্থপপ্রদ বচনামৃত্যার
সিঞ্চন করুন অর্থাং তাপ শাস্ত করুন, শীতল করুন। এই জগতেই তাঁহারাই
ধন্ত, যাহারা আপনার একটিমাত্র ক্ষণের করুণাময় দৃষ্টিপথের পাত্র হইয়া
আপনার দ্বারা স্বীকৃত হইয়াছেন অর্থাং যাহাদিগকে আপনি দয়া করিয়া
আপনার করিয়া লইয়াছেন।

কথং ভরেরং ভবসিন্ধুমেভং
কা বা গভিমে কভমোহস্ত্যপারঃ।
জানে ন কিঞ্চিৎকুপরাব মাং ভোঃ
সংসারত্বঃখক্ষভিমাতনুষ॥ ৪২॥

আমি এই ভবসাগর হইতে কি প্রকারে পার হইব ? আমার কি গতি হইবে ? ভবসিদ্ধু পারের উপায় কি ?—এই সকল আমি কিছুই জানি না। হে প্রভো! স্কুপা করিয়া আমাকে রক্ষা করুন এবং আমার সংসাররূপ-তৃঃখ্রিনাশের প্রতিবিধান করুন।

্র এইভাবে শিশু নিজের অসহায় স্থিতি গুরুর চরণে নিবেদন করিবেন।

উপদেশ-বিধি—
তথা বদন্তং শরণাগতং স্বং
সংসারদাবানলতাপতগুম্।
নিরীক্ষ্য কারুণ্যরসার্ডদৃষ্ট্য।
দভাদভীতিং সহসা মহাত্মা॥ ৪৩॥

এই প্রকার আর্ত হইয়া প্রার্থনা করিতে দেখিয়া শরণাগত এবং সংসার-দাবানলে সন্তপ্ত আপন শিশুকে মহাত্মা শ্রীগুরু করুণাময়ী দৃষ্টিতে অবলোকন করিয়া সহসা (অকম্মাৎ) তাহাকে অভয় প্রদান করিবেন।

> বিদ্বান্ স ভম্মা উপসত্তিমীযুবে মুমুক্ষবে সাধু যথোক্তকারিণে। প্রশান্তচিত্তায় শমান্বিভায় তত্ত্বোপদেশং কুপরিয়ব কুর্যাৎ॥ ৪৪॥

শরণাগত মৃমৃক্, আজ্ঞাপালনকারী, প্রশান্তচিত্ত, শমদমাদি ষ্ট্-সম্পত্তিসম্পন্ন সাধু শিশুকে শ্রীগুরুদেব রূপা করিয়া এইভাবে তত্ত্বোপদেশ করিবেন।

[ এই স্থানে গুরুর কর্তব্য বলা হইল। বছপি বন্ধবেত্তা মহাত্মা আপ্তকাম হইবার দক্ষন তাঁহার কোন প্রয়োজন নাই, তথাপি লোক-সংগ্রহের জন্ত অধিকারীকে বন্ধবিদ্যা দান করিবেন। অধিকারীকে তত্ত্বোপদেশ করিলে বন্ধবিদ্যার রক্ষা হইয়া থাকে এবং গুরু শিশ্ব পরম্পরা বথোচিতভাবে চলিতে থাকে। ধারা নষ্ট হয় না।]

<u>শ্রীগুরুরুবাচ</u>

মা ভৈষ্ট বিদ্বংস্তব নাস্ত্যপায়ঃ
সংসারসিন্ধোস্তরণেহস্ত্যপায়ঃ।
যেনৈব যাতা যতয়োহস্য পারং
তথেব মার্গং তব নির্দিশামি॥ ৪৫॥

শ্রীগুরু বলিলেন—হে বিদ্ধন্! তুমি ভর করিও না, তোমার নাশ হইবে না।
সংসার-সাগর হইতে ত্রাণের উপার আছে। যে পথকে অবলম্বন করিয়া যতিগণ
ইহাকে পার (অতিক্রম) করিয়াছেন, সেই মার্গ আমি তোমাকে নির্দেশ
করিতেছি।

[ইহা কোন ন্তন পথ নহে, ইহা পরীক্ষিত পথ। এই পথকে আশ্রম করিয়াই পূর্ববর্তী সাধকগণ গুরুর নির্দেশমত চলিয়া ভবসাগর পার হইয়া গিয়াছেন, অতএব তুমিও এই পথ অবলম্বন করিলে নিশ্চয়ই সংসারসিদ্ধু পার হইয়া যাইবে। ভর করিও না।

> অস্ত্যপায়ো মহান্ কশ্চিৎ সংসরভয়নাশনঃ। যেন তীত্ব' ভবান্ধোধিং পরমানন্দমাক্ষ্যসি॥ ৪৬॥

সংসারভয় বিনাশের এক অসাধারণ (মহান্) উপার আছে, যাহা ছারা তুমি ভবসাগর পার করিয়া পরমানন্দ প্রাপ্ত হইবে।

বেদান্তার্থবিচারেণ জায়তে জ্ঞানমূত্রমন্। তেনাত্যন্তিকসংসারত্বঃখনাশো ভবত্যনু॥ ৪৭॥

বেদান্ত-বাক্যের অর্থ বিচার করিলে উত্তম জ্ঞান হয়, যাহা হইতে সংসার-দুঃখের আত্যন্তিক (সম্পূর্ণরূপে ) নাশ হইয়া থাকে।

58

শ্রদাভক্তিধ্যানযোগান্ম, মুক্ষো-মুক্তিহেতুম্বক্তি সাক্ষাচ্ছু, তেগীঃ। যো বা এতেম্বেব ডিষ্ঠত্যমুখ্য মোক্ষোইবিভাকল্পিডাদ্দেহবন্ধাৎ॥ ৪৮॥

শ্রদ্ধা, ভক্তি, ধ্যান ও যোগ ইহাদিগকে ভগবতী শ্রুতি মুম্কুর মুক্তির সাক্ষাং হেতু বলিতেছেন। যিনি এই সকলে স্থিতিলাভ করেন তাঁহার অবিদ্যাকন্পিত দেহবন্ধন হইতে মৃক্তি হয় অর্থাং তিনি মোক্ষলাভ করিয়া থাকেন।

> অজ্ঞানযোগাৎ পরমাত্মনন্তব হ্যনাত্মবন্ধস্তত এব সংস্থতিঃ। ত্তমোর্বিবেকোদিত-বোধবহ্হি-রক্তানকার্যং প্রদক্তেৎ সমূলম্॥ ৪৯॥

তুমি স্বরং পরমাত্মা, তোমার যে অনাত্ম-বন্ধন ইহা অজ্ঞান প্রস্তুত এবং উহাতেই তোমার জন্ম-মরণরূপ সংসার প্রাপ্তি হইয়াছে। অতএব উহার অর্থাৎ আত্মা এবং অনাত্মার বিবেকদারা উৎপন্ন বোধরূপ অগ্নি অজ্ঞানের কার্যরূপ সংসারকে মূল সহিত ভশ্মীভূত করিয়া দিবে।

হিহাকে সংক্ষেপে বলা যায়, সংস্তি অর্থাৎ সংসার, ইহার কারণ অনাঅ-বন্ধন, অনাঅবন্ধনের কারণ অজ্ঞান, অজ্ঞান নিবৃত্তির উপায় পরমাঅবোধ। এই পরমাঅবোধ আত্মানাআর বিবেক্ষারা হইয়া থাকে। অজ্ঞানের বন্ধন জ্ঞানের দ্বারাই নিবৃত্তি হইতে পারে। প্রকাশের দ্বারাই অন্ধকার দূর হয়, অস্ত কোন উপায়ে ইহা হইবার নহে।

প্রশ্ন-নিরূপণ-

শিশ্য উবাচ

কুপয়া শ্রায়তাং স্থামিন্ প্রশ্নোহয়ং ক্রিয়তে ময়া। ততুত্তরমহং শ্রুদ্ধা কৃতার্থঃ স্যাং ভবন্মুধাৎ॥ ৫০॥

শিশু বলিলেন—হে স্বামিন্! আমি প্রশ্ন করিতেছি, আপনি রূপা করিয়া প্রবণ করুন। আমার প্রশ্নের উত্তর আপনায় শ্রীম্থ হইতে শুনিয়া আমি রুতার্থ হইরা বাইব।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

[ শিয়ের প্রশ্নের বাণী ও সরলতার মধ্যে তাহার তীব্র মৃম্কৃতার পরিচর
পাওয়া বাইতেছে। শ্রীগুরুর মৃথ হইতে শ্রবণের বিশেষ মাহাত্মা। পুত্তক
পডিয়া বথার্থ জ্ঞান হয় না সত্য, তবে পরোক্ষ জ্ঞান অবশ্রই হইয়া থাকে।]

কো নাম বন্ধঃ কথমেব আগতঃ কথং প্রতিষ্ঠান্য কথং বিমোক্ষঃ। কোহসাবনাত্মা পরমঃ ক আত্মা তয়োর্বিবেকঃ কথমেতত্মচ্যতাম্।। ৫১ ॥

বন্ধন কি? ইহা কোথা হইতে আদিল? ইহার স্থিতি কি প্রকার? ইহা হইতে মৃক্তি কি প্রকারে প্রাপ্ত হওয়া যার? অনাত্মা কি এবং পরমাত্মাই বা কি? এবং উহাদের বিবেক কেমন করিয়া হয়? আপনি রূপা করিয়া এই সকল বলুন।

[ শিশ্ব এক সাথে সাতটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছেন। ইহা হইতে অমুমান করা যায় গ্রন্থে কি কি বিষয় আলোচিত হইবে। প্রকৃত মৃমৃক্ষুর এই জাতীয় প্রশ্নই স্বাভাবিক।]

শিয়্য-প্রশংসা—

#### <u>শ্রীগুরুরুবাচ</u>

ধন্যোহসি কৃতকৃত্যোহসি পাবিতং তে কুলং গুয়া। যদবিদ্যাবন্ধমুক্ত্যা ব্ৰহ্মীভবিতুমিচ্ছসি॥ ৫২॥

শ্রীগুরু বলিলেন—তুমি ধন্ত, তুমি কৃতকৃত্য, তোমার দারা তোমার কুল পবিত্র হইয়া গেল; কারণ, তুমি অবিদ্যারূপ বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া ব্রহ্মভাবকে প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা করিতেছ।

[ একটি অতি প্রসিদ্ধ শ্লোকে বলা হইয়াছে—

কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা বস্থন্ধরা পুণ্যবতী চ তেন। অপারসচিৎসুখসাগরেহিম্মিন্ লীনং পরে ব্রহ্মণি ষস্তা চেতঃ।

তাঁহার ক্ল পবিত্র হয়, জননীর মাতৃপদ সফল হয়, বস্থন্ধরা পু্ণাবতী হয় বাঁহার চিত্ত পরব্রহ্মরূপে অসীম-আনন্দ-সাগরে লীন হইয়া ধায়। অতএব শিশ্ব যে উত্তম অধিকারী তাহা গুরুর কথাতেই প্রমাণ হইতেছে।

স্ব-প্রযত্নের প্রধানতা -

ঋণমোচনকর্তারঃ পিতুঃ সন্তি স্থতাদয়ঃ। বন্ধমোচনকর্তা তু স্বম্মাদন্যো ন কন্চন।। ৫৩॥

পিতৃ-ঋণ পরিশোধ তো পুত্রাদির দ্বারাও হইয়া থাকে, কিন্তু ভববন্ধন হইতে মৃক্তি আপনি (স্ব) ভিন্ন অপর কেহ দিতে পারে না।

িনিজের কল্পিত বন্ধন নিজেকেই পুরুষকার দারা ছিল্ল করিতে হইবে। ইহা অপর কাহারও দারা হইবার নহে।

মস্তকন্যস্তভারাদের্ছ ঃখমন্যৈনিবার্যতে। ক্ষুদাদিকভত্মঃখং ভু বিনা স্থেন ন কেনচিৎ॥ ৫৪॥

মস্তকোপরি রক্ষিত ভারের হৃঃখ অপর কেহ দূর করিতে পারে, কিন্তু ক্ষ্ধাতৃষ্ণাদির হৃঃখ স্বয়ং ব্যতীত অপর কেহ মিটাইতে সক্ষম নহে।

পথ্যমৌষধসেবা চ ক্রিয়তে যেন রোগিণা। আরোগ্যসিদ্ধিদ্ স্টাস্থ নান্যানুষ্ঠিতকর্মণা॥ ৫৫॥

অথবা যে রোগী পথ্য ও ঔষধ সেবন করে সে আরোগ্যলাভ করে, ইহা দেখা যায়। অপর কেহ ঐ সকল করিলে কেহ রোগম্কু হয় না।

> বস্তুস্বরূপং ক্ষুটবোধচক্ষুষা স্থেনৈব বেজং নন্ম পণ্ডিতেন। চন্দ্রস্বরূপং নিজচক্ষুবৈব জ্ঞাতব্যমনৈ্যরবগম্যতে কিম্।। ৫৬।।

বিবেকী পুরুষ বস্তুর স্বরূপ স্বয়ং এবং আপন জ্ঞাননেত্রের দারাই জ্ঞাত হরেন, অন্ত কোন পণ্ডিতের দারা জানেন না। চল্রের স্বরূপ-দর্শন নিজের চক্ষ্-দারাই করিতে হয়। অপরের নেত্রের দারা কি কখন উহা জানা যাইতে পারে।

পরমাত্মার সহিত স্বীয় অভিন্ন স্বরূপ আপন নির্মল জ্ঞানচক্ষুর দারাই দর্শন হয়, অপর কোন পণ্ডিতের নেত্রদারা হয় না। ব্রহ্ম স্বরংবেল্ল বস্তু উহার অপরোক্ষ অমুভব নিজেকেই করিতে হয়। অপরের কথাদারা কিংবা বৃদ্ধিদারা ঠিক ঠিক বোধ হয় না।

অবিজ্ঞাকামকর্মাদিপাশবন্ধং বিমোচিতুম্। কঃ শকু মাদিনাত্মানং কল্পকোটিশতৈরপি॥ ৫৭॥

অবিভা, কামনা ও কর্মাদিরপ জালের বন্ধনকে স্বরং ব্যতীত অন্ত কৈহ শতকোট কল্লেও ছেদন করিতে সক্ষম হর কি ?

্রিন্ধার এক অহোরাত্ত ৮৬৪ কোটি বংসরে হইরা থাকে। ইহাকে এক কল্পও বলা হয়। এই প্রকার শতকোটি কল্পেও অবিলা, বাসনা ও কর্মাদির পাশ বা বন্ধন অপর কেহ ছেদন করিতে পারে না। নিজেকেই এই বন্ধন ছিল্ল করিতে হয়। সার কথা হইল—আত্ম-পুরুষার্থ ভিল্ল এই অজ্ঞানপাশ ভল্পন হইবার নহে।]

আত্মজানের মহন্ব—

ন যোগেন ন সাংখ্যেন কর্ম ণা নো ন বিছয়া। ব্রহ্মাগ্রৈকত্ববোধেন মোক্ষঃ সিদ্ধ্যুতি নান্যথা ॥ ৫৮॥

মৃক্তি না যোগের দারা সিদ্ধ হয়, না সাংখ্য দারা, না কর্মের দারা আর না বিভার দারা। উহা কেবল ব্রহ্মাজ্মৈক্যবোধ অর্থাৎ ব্রহ্ম এবং জীবাল্মার একতা জ্ঞানের দারাই হইয়া থাকে, অপর কোন প্রকারে হয় না।

্র এক্সনে আচার্যপাদ বিভা বলিতে সাধারণ লোকিক বা অর্থকরী বিভাকেই লক্ষ্য করিতেছেন, ব্রন্ধবিভাকে নহে।

> वीनाञ्चा ऋशरमोन्सर्यः ञ्ह्वोवाष्ट्रवार्ष्ट्रवेष्ट्रः । প্রজারঞ্জনমাত্রং ভন্ন সাম্রাজ্যায় কল্পভে ॥ ৫৯ ॥ বাধ্যেশরী শব্দবারী শাস্ত্রব্যাখ্যানকৌশন্তম । বৈদুয়াং বিদুষাং ভদ্বভুক্তয়ে ন তু মুক্তরে ॥ ৬০ ॥

যেমন বীণার রূপসৌন্দর্য ও তন্ত্রীবাদনের স্থন্দর কৌশল মন্থয়ের মনো-রঞ্জনেরই কারণ হইয়া থাকে, উহার ছারা কোন সাম্রাজ্যলাভ হর না; তদ্ধ্রপ বিদ্বান্দিগের বাণীর কুশলতা, শব্দের ধারাবাহিকতা, শান্ত্রব্যাধ্যার নিপুশতা এবং বিদ্বভা ভোগেরই হেতু হইতে পারে, মৃক্তির নহে।

[ ভগবতী শ্রুতি বলিতেছেন, "নাস্তঃ পদ্বাঃ বিছতেৎয়নায়।" **মৃক্তির জস্ত** অস্তু কোন উপায় নাই।]

অবিজ্ঞাতে পরে তত্ত্বে শান্ত্রাধীতিন্ত নিক্ষলা॥ বিজ্ঞাতেহপি পরে তত্ত্বে শান্ত্রাধীতিন্ত নিক্ষলা॥ ৬১॥

পরমতত্ত্ব যদি না জানা বায় ভাহা হইলে শাস্ত্রাধ্যয়ন নিফল বা खর্প এবং স্ক্রান হইলেও শাস্ত্রাধ্যয়ন নিফল বা অনাবগ্রক।

কারণ—পরমতত্ব অর্থাৎ স্ব-স্বরূপকে জানা হইলে শাস্ত্রাধ্যয়নের আর কোন প্রয়োজন থাকে না। পরমতত্ব জ্ঞাত হইবার জন্মই এই সকলের আবশুকতা। পূজ্যপাদ শ্রীশঙ্করাচার্বের এখানে শাস্ত্রনিন্দার অভিপ্রায় নহে, তিনি ইহা বলিয়াছেন ব্রহ্মশাক্ষাৎকারের বিলক্ষণতা জ্ঞাপন করিবার জন্ম।]

> শব্দজালং মহারণ্যং চিত্তভ্রমণকারণম্। অতঃ প্রযত্নাৎ জ্ঞাতব্যং তত্ত্বজাতত্ত্বমাত্মনঃ॥ ৬২॥

শব্দজাল তো চিত্তকে বিভ্রান্ত করিবার পক্ষে বৃহৎ বন, সেইজন্ত কোন তত্ত্ব-জ্ঞানী মহাত্মার নিকট হইতে যতুপূর্বক আত্মতত্ত্ব জ্ঞানিয়া লওয়া কর্তব্য।

িকেবল শাস্ত্র জানিলেই কার্য সমাপ্তি হয় না, পথ দেখাইবার জন্য শ্রীওকর আবশ্রকতা আছে। যথার্থ তত্ত্বোধ গুরুর উপদেশই হইয়া থাকে। সেই জন্ম গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—'উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ।' যিনি যথার্থ তত্ত্ব জানিয়াছেন, তাঁহার দ্বারা উপদেশ প্রাপ্ত হইলে জ্ঞান পাওয়া যায়।]

অজ্ঞানসর্পদপ্তস্থা ব্রহ্মজ্ঞানৌষধং বিনা। কিমু বেদৈশ্চ শান্তৈশ্রুশ্চ কিমু মন্তিঃ কিমৌষর্বধঃ॥ ৬৩॥

অজ্ঞানরূপ সর্পের দ্বারা যিনি দই বা দংশিত তাহার ব্রহ্মজ্ঞান-রূপ ঔষধ ব্যতীত বেদ, শাস্ত্র, মন্ত্র এবং ঔষধের দ্বারা কি লাভ হইবে ?

[ অজ্ঞানরূপ অস্ক্ষকার দূর করিবার জন্ম ব্রহ্মজ্ঞানরূপ প্রকাশেরই প্রয়োজন, অন্য কোন উপায়ে উহা অপসরণ করা সম্ভব নহে। ব্রহ্মজ্ঞানই অজ্ঞানের নিবর্তক। অতএব মুমৃক্ষুর ব্রহ্মজ্ঞান লাভের জন্ম সর্বতোভাবে যতুবান্ হওয়া উচিত।]

> অপরোক্ষানুভবের আবশ্যকতা— ন গচ্ছতি বিনা পানং ব্যাধিরৌষধশব্দতঃ। বিনাপরোক্ষানুভবং ব্রহ্মশব্দৈ র্ন মুচ্যতে॥ ৬৪॥

উষধ না খাইয়া কেবল ঔষধ, ঔষধ (শব্দ) উচ্চারণ করিলে ষেমন রোগ যায় না, তেমনি অপরোক্ষান্থভব বা প্রত্যক্ষান্থভব বিনা কেবল "আমি ব্রহ্ম", "আমি ব্রহ্ম" মুখে বলিলেই কেহ মৃক্ত হইতে পারে না।

> অকৃত্বা দৃশ্যবিলয়মজ্ঞাত্বা তত্ত্বমাত্মনঃ। বাহ্যশক্ষৈঃ কুতো মুক্তিরুক্তিমাত্রফলৈন্ পাম্॥ ৬৫॥

দৃখ্য-প্রপঞ্চ বিলয় বিনা এবং আত্মতত্ত্বের জ্ঞান ভিন্ন কেবল বাহ্যশব্দের আবা কি মানবের মৃক্তি হইতে পারে? বাহ্যশব্দের ফল তো কেবল উচ্চারণ মাত্রই। উহারারা কথনও মৃক্তি হইতে পারে না।

[ একটি প্রদিদ্ধ শ্লোকে এই বিষয়টি স্থন্দর বর্ণিত হইয়াছে—

কুশলা ব্রহ্মবার্তায়াং বৃত্তিহীনাঃ সুরাগিণঃ। তে হুজ্ঞানিত্মা নৃনং পুনরায়ান্তি যান্তি চ॥

অপরোক্ষামুভূতিঃ ॥ ১৩৩ ॥

বে ত্রন্ধবিষয়ক বার্ডায় কুশল, কিন্তু ত্রন্ধাকারাবৃত্তি হইতে বহিত এবং রাগযুক্ত বা আসক্ত সেই পুরুষ অজ্ঞানী হইয়া থাকে এবং বারবার মরে এবং জন্মার।]

অকৃত্বা শক্তসংহারমগত্বাখিলভূশ্রেরম্ । রাজাহনিতি শক্ষামো রাজা ভবিতুমর্হতি ॥ ৬৬॥

শক্রদিগের বধ বিনা এবং সম্পূর্ণ পৃথিবীমণ্ডলের ঐশর্যের প্রাপ্তি ভিন্ন, কেবল ''আমি রাজা," "আমি রাজা" মুথে বলিলে কেহ কথনও রাজা হইয়া যায় না।

রাজা হইতে হইলে শক্রদিগের বধ এবং সম্পূর্ণ পৃথিবীর ঐশ্বর্ধ প্রাপ্ত হওয়া প্রয়োজন। অতএব শক্ররপ দৃষ্টের বিলয় বিনা এবং ঐশ্বর্রপ আত্ম-তত্ত্বে অপরোক্ষান্ত্রত বিনা মৃক্তি সিদ্ধ হয় না।]

> আপ্তোক্তিং খননং তথোপরিশিলান্ত্যুৎকর্ষণং স্বীকৃতিং নিক্ষেপঃ সমপেক্ষতে ন হি বহিঃশব্দৈস্ত নির্গচ্ছতি। তদ্বদ্ ব্রহ্মবিদোপদেশমননধ্যানাদিভির্লভ্যতে মায়াকার্যতিরোহিতং স্বমস্বং তদ্বং ন দ্বুর্যু ক্তিভিঃ॥ ৬৭॥

(মাটির নীচে ল্কায়িত ধন প্রাপ্তির জন্ত বেমন) কোন বিশ্বন্ত লোকের বাক্য, মৃত্তিকা ধনন ও কাঁকর পাথর অপসারণের আবশ্যকতা হয়—কেবল মৃথের কথায় বেমন ধন বাহির হইয়া আসে না, ঠিক সেইরকম সকল মারিক-প্রপঞ্চল নির্মল আত্মতত্ত্বও ব্রহ্মবিৎ গুরুর উপদেশ এবং উহার মনন ও নিদিধ্যাসনের ছারাই প্রাপ্ত হওয়া যায়, কেবল মৃক্তির আড়ম্বরের ছারা উহা পাওয়া বায় না।

### শ্রীশ্রীআদিশঙ্করাচার্যবিরচিত-

্রারা বন্ধাকার-বৃত্তি ত্রিকালেও প্রাপ্তি হয় না।

ভশ্মাৎ সর্বপ্রয়ত্ত্বেন ভববন্ধবিমুক্তয়ে। স্থৈরেব যত্নঃ কর্ভব্যো রোগাদাবিব পণ্ডিতৈঃ॥ ৬৮॥

সেইজন্ম রোগাদির মতন ভব-বন্ধনের নিবৃত্তির হেতৃ বিষান্ ব্যক্তি-আপনার সম্পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করিয়া স্বয়ং চেষ্টা করিবেন।

প্রশ্ন-বিচার—

(20

যন্ত্রমান্ত কুডঃ প্রশ্নো বরীয়াঞ্চান্ত্রবিক্সডঃ। সূত্রপ্রায়ো নিগূঢ়ার্থো জ্ঞান্তব্যশ্চ মুমুক্জুভিঃ॥ ৬৯॥

তুমি যে আচ্চ প্রশ্নোখাপন করিয়াচ, শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি উহার প্রশংসা করেন এবং প্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করেন। যত্তপি উহা স্ক্রাকারে অর্থাৎ সংক্ষেপে হইয়াছে, তথাপি উহা গন্তীর অর্থযুক্ত এবং মৃমৃক্ষ্গণের জানিবার বিষয় বা যোগ্য। প্রশ্ন-কর্তা যে উত্তম অধিকারী তাহা এই শ্লোকে দশিত হইল।

> শৃণুষাবহিতো বিদ্বন্ যন্ময়া সমুদীর্যতে। তদেভচ্ছুবণাৎ সত্যো ভববন্ধাদিমোক্ষ্যসে॥ ৭০॥

হে বিদ্ধন্! আমি যাহা বলিতেছি তাহা তুমি সাবধান হইয়া শ্রবণ কর। উহা শ্রবণ করিলে অচিরেই তুমি ভববন্ধন হইতে মৃক্ত হইবে। গ্রুক্ত স্বয়ং যে উপায় অবলম্বন করিয়া মৃক্ত হইয়াছেন দেই শ্রবণ, মননাদি কথাই এত নিশ্চয়তার সহিত বলিতেছেন।]

> মোক্ষস্ত হেজুঃ প্রথমো নিগন্ততে বৈরাগ্যমত্যন্তমনিভ্যবস্তম্ । ভঙঃ শমশ্চাপি দমন্তিভিক্ষা স্থাসঃপ্রসক্তাখিলকর্মণাং ভূশম্॥ ৭১॥

ভজ্ঞ শ্রুভিন্তন্মননং সভত্ত্ব-ধ্যানং চিরং নিভ্যনিরম্ভরং মুনেঃ। ভভোহবিকল্পং পরমেভ্য বিদ্বা-নিহৈব নির্বাণস্থুখং সমুচ্ছিতি॥ ৭২॥ মৃক্তির প্রথম হেতু অনিত্যবস্তুদমূহে অত্যন্ত বৈরাগ্য, ইহা শাস্ত্রাদিতে কথিত হইরাছে। তাহার পর শম অর্থাৎ মন:সংব্যা, দম অর্থাৎ ইন্দ্রিরসংব্যা, তিতিক্ষা অর্থাৎ সহিষ্ণুতা এবং সম্পূর্ণ আসক্তিযুক্ত কর্মের সর্বপ্রকারে ত্যাগ। তৎপশ্চাৎ মৃক্তি অভিলাষী মৃনি অর্থাৎ মননশীল সাধু ব্যক্তি শ্রবণ, মনন এবং চিরকাল নিত্য-নিরন্তর আত্মতত্ত্বের ধ্যান করিবেন; তাহা হইলে সেই বিদ্যান্ প্রম নির্থিকল্প অবস্থা প্রাপ্ত হইরা নির্বাণস্থ্যের অধিকারী হইবেন।

[ সাধন কি ভাবে এবং কত কাল করিতে হইবে সেই সম্বন্ধে মহর্ষি
পতঞ্চলি বলিতেছেন "স তু দীর্ঘকালনৈরস্তর্যনৎকারাসেবিতো দৃঢ়ভূমিঃ।"
(পাতঞ্চল দর্শন। সমাধিপাদ—১৪।) বছকাল ধরিয়া আদর সহকারে
নিরবচ্ছিন্নভাবে চেষ্টার ফলে অভ্যাস দৃঢ়তা প্রাপ্ত হয়।]

যদ্বোদ্ধব্যং ভবেদানী মাত্মানাত্মবিবেচনম্। ভদ্নচ্যতে ময়া সম্যক্ শ্রুত্বাত্মক্সবধারয়॥ ৭৩॥

বে আত্মানাত্মবিবেক এখন তোমার জানা প্রয়োজন তাহা আমি বলিতেছি, তুমি অবহিত হইয়া শ্রবণ কর এবং চিত্তে অবধারণ কর।

[কেবল শ্রবণ করিলেই হইবে না উহা মনন করিরা হাদরে বত্বপূর্বক ধারণ করিতে হইবে।]

স্থূল শরীরের বর্ণন—

মজ্জান্থিমেদঃপলরক্তচর্মত্বগাহ্বরৈর্ধাতুভিরেভিরন্ধিতম্।
পাদোরুবক্ষোভূজপৃষ্ঠমন্তকৈরক্তিরুরুপালৈর প্রথজনেতৎ ॥ ৭৪॥
অহংমমেতি প্রথিতং শরীরং
মোহাস্পদং স্থূলমিতীর্যতে বুবৈঃ।
নভোনভন্দকহনান্তভূময়ঃ
সূক্ষাণি ভূতানি ভবন্তি তানি ॥ ৭৫॥
পরস্পরাংশৈনিলিতানি ভূতা
স্থলানি চ স্থলশরীরহেতবঃ।
মাত্রান্তদীয়া বিষয়া ভবন্তি
শক্ষাদয়ঃ পঞ্চ স্থপায় ভোক্তরঃ॥ ৭৬॥

#### শ্রীপ্রাদিশস্বরাচার্যবিরচিত-

মজ্জা, অস্থি, মেদ, মাংস, রক্ত, চর্ম ও ত্বক্—এই সপ্ত ধাতৃ হইতে নির্মিত চরণ, উরু, বক্ষস্থল, ভূজ, পীঠ ও মন্তকাদি অপোপাদযুক্ত "আমি এবং আমার" রূপ যে প্রসিদ্ধ মোহের আশ্রয়রূপ দেহ, উহাকে বিদ্ধানেরা "সূল শরীর" কহেন। আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও পৃথিবীর এই সকল স্ম্মূভ্ত অর্থাৎ ইন্দ্রির্ফ্রনাহ্ বস্তুসমূহের মূল উপাদান। ইহাদিগের অংশ পরস্পারের মিলন হইতে সূল হইয়া সূল শরীরের কারণ হইয়া থাকে। ইহাকে শাস্ত্রে "পঞ্চীকরণ" নামে অভিহিত করিয়াছে। এই সকলের তলাত্রাদি- (ক্ষিতি, অপ্, তেজ, বায়ু ও আকাশ স্ম্ম অমিশ্র ভূতপঞ্চক; শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রূপ ও গন্ধ—পঞ্চৃত্তের এই গুণপঞ্চক। সাদ্ধ্যদর্শনে ইহাকে তলাত্র কহে।) সমূহ ভোক্তা জীবের স্বথের জন্ম শব্দাদি পঞ্চ বিষয় হয়।

[ পঞ্চ স্মাভূতের পঞ্চন্মাত্রা এই প্রকার :— আকাশের ভন্মাত্রা শব্দ, বায়ুর তন্মাত্রা স্পর্শ, অগ্নির তন্মাত্রা রূপ, জলের তন্মাত্রা রূপ এবং পৃথিবীর তন্মাত্রা গন্ধ। এই পঞ্চ তন্মাত্রাসমূহকে ক্রমশঃ শ্রোত্র, ত্বক্, নেত্র, জিহ্বা এবং নাসিকা এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় গ্রহণ করে।]

য এষু মুঢ়া বিষয়েষু বদ্ধা রাগোরুপাশেন স্বত্বর্দমেন। আয়ান্তি নির্যান্ত্যধ উধর্ব মুক্তিঃ স্বকর্মদূতেন জবেন নীতাঃ॥ ৭৭॥

যে সকল মৃঢ় এই সমস্ত বিষয়ে রাগ বা আসক্তিরূপ স্থৃদৃঢ় এবং বিভৃত বন্ধনের দারা বন্ধ হইয়া যায় তাহারা আপন কর্মরূপ দৃতের দারা বেগে চালিত হইয়া অনেক উত্তমাধ্ম যোনিসমূহে গমনাগমন করে।

পুণ্য কর্মের প্রভাবে উচ্চ স্বর্গাদি লোকে এবং পাপ কর্মের ফল তৃঃথ ভোগের জন্ত নিম লোকাদিতে গমন করে, কিন্তু গমনাগমন হইতে নিছতি পায় না।

বিষয়-নিন্দা—
শব্দাদিভিঃ পঞ্চভিরেব পঞ্চ
পঞ্চনাপুঃ স্বগুণেন বদ্ধাঃ।
কুরঙ্গমাভঙ্গপভঙ্গমীন—
ভূঙ্গা নরঃ পঞ্চভিরঞ্চিতঃ কিম্॥ ৭৮॥

22

আপন আপন স্বভাব অনুসারে পঞ্চ বিষর অর্থাৎ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ হইতে এক একটির দ্বারা বন্ধন প্রাপ্ত হইয়া হরিণ, হন্তি, পভঙ্গ, মংস্ত, ও ভ্রমর মৃত্যু প্রাপ্ত হয়। মানব একাধারে এই পঞ্চ বিষয়ের দ্বারা আক্রান্ত হইরা কি প্রকারে রক্ষা পাইতে পারে ?

[বিষয়ানুরাগী জীবের বিবেক হয় না, সেইজন্য বিষয় উহাদের মৃত্যুর কারণ হইরা থাকে। হরিণ শব্দের ঘারা, হন্তি স্পর্শের ঘারা, পতঙ্গ রূপের ঘারা, মীন রসের ঘারা এবং ভ্রমর গদ্ধের ঘারা আবদ্ধ হইরা মৃত্যুম্থে পতিত হয়। যথন এক-একটি বিষয় এক-একটি জীবের অনর্থের হেতু হইরা থাকে, তাহা হইল পঞ্চ-বিষয়-সেবী মৃঢ় মন্থ্যের কি গতি হইবে ?]

দোষেণ তীত্তো বিষয়ঃ কৃষ্ণসর্পবিষাদপি। বিষং নিহন্তি ভোক্তারং জন্তারং চক্ষুষাপ্যয়ম্॥ ৭৯॥

দর্বপ্রকার দোষের মধ্যে বিষয় কাল-সর্পের অর্থাৎ কেউটে সাপের বিষ হুইতেও অধিক তীব্র। কেন না, বিষ তো কেবল ভক্ষণকারীকেই বিনষ্ট করে, কিন্তু বিষয় বিষ তো দর্শনকারীকেও ছাড়ে না।

। অপি শব্দের দ্বারা এখানে সর্বপ্রকার বিষয়কে বলা হইল ]
বিষয়াশামহাপাশাতো বিমুক্তঃ স্মুত্নস্ত্যজাৎ।
স এব কল্পতে মুক্ত্যৈ নাস্তঃ ষট্শান্ত্রবেত্যপি॥ ৮০॥

বে বিষয়সমূহের আশারূপ কঠিন বন্ধন হইতে মৃক্ত হইয়াছে, সেই কেবল মোক্ষের ভাগী হয়, অন্ত কেহ বড় দর্শনের পণ্ডিত হইলেও হয় না।

সার কথা হইল বড়দর্শনের অর্থাৎ স্থার, বৈশেষিক, পূর্বমীমাংসা, উত্তরমীমাংসা (বেদাস্ত), সাঙ্খ্য ও বোগের পণ্ডিত হইরাও বদি বিষয়সমূহের আশারূপ কঠিন বন্ধনে বন্ধ হয় তাহা হইলে সে কথনও মোক্ষের অধিকারী হইতে পারে না। ইন্দ্রিয়গ্রামকে বিষয়সমূহ হইতে প্রত্যাহার বিনা এবং অধ্যাত্মবিচার সম্পন্ন ব্যতীত স্বরূপে স্থিতি কোন প্রকারেই সম্ভব নহে।]

আপাতবৈরাগ্যবতো মুমুক্ষূন্ ভবান্ধিপারং প্রতিয়াতুমুগুতান্। আশাগ্রহো সজ্জয়তেহন্তরালে বিগৃহু কণ্ঠে বিনিবর্ত্য বেগাৎ॥ ৮১॥

#### শ্রীশ্রী মাদিশহরাচার্যবিরচিত-

সংসার-সাগর হইতে পার হইবার জন্ম উন্মত ক্ষণিক বৈরাগ্যযুক্ত মুমুক্ত্-গণকে আশারূপ ক্জীর অতি বেগের সহিত মধ্য পথেই বাধা দিয়া গলা ধরিয়া ভ্বাইয়া দেয়।

[ অত্যন্ত বৈরাগ্যবান্ বাক্তিই মোক প্রাপ্ত হয়েন, আপাত বা ক্ষণিক বৈরাগ্যবান্নহে।]

> বিষয়াখ্যগ্রহো যেন স্থবিরক্ত্যসিনা হভঃ। স গচ্ছতি ভবাম্বোধেঃ পারং প্রত্যুহবর্জিভঃ॥ ৮২॥

যিনি বৈরাগ্যরূপ খড়গদ্বারা বিষয়বাসনারূপ কুণ্ডীরকে হনন করিয়াছেন, তিনিই নির্বিদ্নে ভবসমূদ্রের অপর পারে বাইতে পারেন।

[ এই শ্লোকে আচার্য শ্রীশন্ধর বৈরাগ্যের মহিমা বর্ণন করিয়াছেন। বিষয় হইতে বৈরাগ্য না হইলে মুক্তি স্থ্দ্রপরাহত। ]

> বিষমবিষয়মার্টোর্গচ্ছভোহনচ্ছবুদ্ধেঃ প্রতিপদমভিযাতো মুত্যুরপ্যের বিদ্ধি। হিতস্থজনগুরুজ্যা গচ্ছতঃ স্বশ্য যুক্ত্যা প্রভবতি ফলসিদ্ধিঃ সত্যমিত্যের বিদ্ধি॥ ৮৩॥

মনে রাখিও—বিষয়রপ ভীষণ পথের পথিকের মলিন বৃদ্ধিকে পদে পদে মৃত্যু আক্রমণ করে। ইহাও যথার্থ বুঝা উচিত হিতৈষী, সজ্জন এবং গুরুর কথনাত্ম্পারে যিনি আত্মযোগ পথে গমন করেন সেই ব্যক্তির ফলসিদ্ধি হইয়াই থাকে।

্তিরপদিষ্ট সাধনের দারাই বাঞ্চিত ফললাভ হয়, মনঃকল্লিত উপায়ে কথন্ত ফলসিদ্ধি হয় না।]

মোক্ষস্ত কাওক্ষা যদি বৈ তবান্তি
ত্যজাতিদূরাদিবয়ান্ বিষং যথা।
পীযূষবন্তোষদয়াক্ষমার্জব—
প্রশান্তিদান্তীর্জজ নিত্যমাদরাৎ॥ ৮৪॥

यि তোমার মৃক্তির ইচ্ছা থাকে তাহা হইলে বিষয়কে বিষের মত দূর হইতেই ত্যাগ কর এবং সস্তোষ, দয়া, ক্ষমা, সরলতা, শম, দম, এই সকলকে অমৃতের স্থায় নিত্য আদরপূর্বক সেবন কর।

₹8

দেহাসক্তির নিন্দা—
অনুক্ষণং যৎপরিস্কৃত্য কৃত্যমনাগুবিত্যাকৃতবন্ধমোক্ষণম্।
দেহঃ পরার্থোহয়মমুশ্য পোষণে
য সজ্জতে স স্বমনেন হন্তি॥ ৮৫॥

বে অনাদি অবিভাক্ত বন্ধনের পরিত্যাগরূপ স্বীয় কর্তব্য ত্যাগ করিয়া প্রতিক্ষণ এই অপরের ভোগ্যরূপ দেহের পোষণেই সর্বদা নিযুক্ত থাকে সে আপন এই প্রবৃত্তির দুংবা নিজেই নিজের হুনন করে।

> শরীরপোষণার্থী সন্ য আত্মানং দিদৃক্ষতি। গ্রাহ্যং দারুধিয়া ধুড়া নদীং ততু ং স ইচ্ছতি॥ ৮৬॥

যে আপন শরীরপোষণে রত থাকিয়া আত্মতত্ব উপলব্ধি করিতে ইচ্ছা করে সে মনে করে কাঠবুদ্ধিতে কৃত্তীরকে ধরিয়া নদী পার হইয়া ঘাইব।

[ কুম্ভীরকে আশ্রম করিয়া যেমন নদী পার হওয়া যায় না তেমনি আপন শরীরপোষণে সদা ষত্রবান্ থাকিয়া কেহ কখনও আত্মতত্ত্ব বা ব্রহ্মজ্ঞান লাভে সমর্থ হয় না ৷ ]

> মোহ এব মহামৃত্যুমু মুক্ষোর্বপুরাদিমু। মোহে বিনির্জিতো যেন স মুক্তিপদমর্হতি। ৮৭॥

দেহাদিতে মমতা রাখাই মৃমুক্ষ্গণের পক্ষে মহামৃত্যু। বে মোহকে প্রাক্ষিত করিয়াছে সেই মৃক্তিপদের প্রকৃত অধিকারী।

[ অনাত্ম শরীরে যে আত্মবৃদ্ধি, ইহাই মোহ বা অজ্ঞান। এই অজ্ঞানই যত অনর্থের বা বন্ধনের মূল কারণ।]

> নোহং জহি মহামূত্যুং দেহদারস্থতাদিষু। যং জিত্বা মূনয়ো যান্তি তদ্বিকোঃ পরমং পদম্॥ ৮৮॥

দেহ, স্থী এবং পুত্রাদিতে মমতারপ মহামৃত্যুকে ত্যাগ কর; এই মোহকে জয় করিয়া মৃনিজন ভগবানের পরমপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

স্থল শরীর—

ত্বঙ্ মাংসরুধিরত্বায়ুমেদোমজ্জান্দ্রিসংকুলম্। পূর্ণমূত্রপূরীষাভ্যং স্থুলং নিন্দ্যমিদং বপুঃ॥ ৮৯॥

## শ্রীশ্রী আদিশঙ্করাচার্যবিরচিত-

ত্ত্, মাংস, বক্ত, স্নায়ু (শিরা), মেদ, মজ্জা এবং অস্থিসমূহ এবং মলমূত্রদারা পরিপূর্ণ এই স্থুলদেহ অতিশয় নিন্দনীয়।

পঞ্চীক্বভেন্তো। ভূতেভ্যঃ স্থূলেভ্যঃ পূর্বকর্মণা। সমুৎপদ্মমিদং স্থূলং ভোগায়তনমাত্মনঃ। অবস্থা জাগরস্তস্ত স্থূলার্থান্মভবো যভঃ॥ ১০॥

পঞ্চীকৃত স্থূলভূতসমূহ হইতে এবং পূর্ব-কর্যান্থসারে উৎপন্ন এই শরীর আত্মার (জীবাত্মার) স্থূল ভোগাগতন অর্থাৎ ভোগের আধার। জাগ্রানবস্থাতে এই সকল স্থুল পদার্থের অমুভব হয়।

্মহর্ষি প্রীপতঞ্জলি তাঁহার যোগদর্শনের একটি স্ত্রে বলিয়াছেন, "সতি মূলে তদ্বিপাকো জাতায়ূর্ভোগঃ।" সাধনপাদঃ ১৩। কর্মের বিপাক হইতে জাত, আয়ু: ও ভোগ হইয়া থাকে।]

> বাছেন্দ্রিংয় স্থূলপদার্থসেবাং স্রকচন্দ্রনপ্র্যাদিবিচিত্ররূপাম্। করোতি জীবঃ স্বয়মেতদাত্মনা তম্মাৎ প্রশন্তির্বপুষোহস্থ জাগরে॥ ১১॥

শরীরের সহিত আত্মার তদাত্মতা বা একতা হওরার জীব মালা, চন্দন এবং বনিতাদি নানা প্রকার স্থল পদার্থাদির বাহেন্দ্রিয়াদির দারা ভোগ করে। এইজন্ম জাগ্রৎ-অবস্থাতে এই স্থূল দেহের প্রাধান্ত স্বীকৃত হয়।

মালা, চন্দন ও বনিতা বা স্ত্রী বলাতে এখানে সর্বপ্রকার ভোগ্যবস্থ যথা ভোজন, বসন, ভূষণ, গাড়ী, বাগান ইত্যাদিকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। জাগ্রদবস্থাতে যেমন স্থল দেহের প্রধানতা তেমনি স্বপ্লাবস্থায় বাসনাময়শরীর বা তৈজসশরীরের প্রধানতা হইয়া থাকে।

> সর্বোহপি বাহ্যসংসারঃ পুরুষস্থ বদাজ্রারঃ। বিদ্ধি দেহমিদং স্থ\_লং গৃহবদ্গৃহমেধিনঃ॥ ১২॥

যাহাকে আশ্রয় করিয়া জীবের দম্পূর্ণ বাহ্নজগতের প্রতীতি হয়, গৃহস্থেব গৃহের তুল্য তাহাকেই স্থূলদেহ জানিও।

্ জীবের সমস্ত জগতের আধার হইতেছে তাহার দেহ। যদি দেহ হইতে আত্মবৃদ্ধি চলিয়া যায়, তাহা হইলে বাহ্যগংসারের নিবৃত্তি অতঃই হইয়া

26

থাকে। আত্মীয়-স্বজন, জন্ম-মৃত্যু, জরাব্যাধি, বর্গাশ্রম-ধর্ম প্রভৃতি সকলই এই স্থূলশরীরকে অবলম্বন করিয়া থাকে।]

স্থূল্ভ সম্ভবজরামরণানি ধর্মাঃ
স্থোল্যাদয়ো বহুবিধাঃ শিশুভাগুবস্থাঃ।
বর্ণাগ্রামাদিনিয়মা বহুধা যমাঃ স্থ্যঃ
পূজাবমানবহুমানমুখা বিশেষাঃ॥ ৯৩॥

স্থূলদেহেরই জন্ম, জরা, মরণ ও স্থূলতা প্রভৃতি ধর্ম, বাল্যাদি নানা-প্রকার অবস্থা, বর্ণাশ্রমাদির নিমিত্ত বহু নিয়ম ও ইন্দ্রিয়সংবম, এবং পূজা, সমান ও অপমানাদি প্রভৃতি।

থেই সুল-দেহটাকে লইয়াই এই সব। উচ্চ আসনে বসান, গুণগান করা, এই সব বিশেষ ব্যবস্থা সুল-শরীরকেই করা হর, আত্মাকে নহে। আত্মা এই সব হইতে অতীত, তাহার না আছে জন্ম, না আছে জরা, আর না আছে তাহার মৃত্যু। সে না সুল আর না সে কুশ, তাহার কোন আকারই নাই। তাহার কোন বাল্যাদি অবস্থাও নাই, আর না সে কোন নির্মাদির অধীন।

দশ ইন্দ্রিয়—
বৃদ্ধীন্দ্রিয়াণি প্রবণং তৃগক্ষি
দ্রাণং চ জিহবা বিষয়াববোধনাৎ।
বাক্পাণিপাদং গুদমপুতৃপস্থঃ
কর্মেন্দ্রিয়াণি প্রবণেন কর্মস্থ ॥ ১৪॥

কর্ণ, ত্বক্, নেজ, নাসিকা এবং জিহ্বা—এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, কেন না ইহাদিগের দারা বিষয়সমূহের জ্ঞান হয়। বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ— এই পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, কারণ ইহাদিগের স্বাভাবিক গতি কর্মের দিকে।

অন্তঃকরণচতুষ্টয়—
নিগন্ততেহতঃকরণং মনোধীরহংকৃতিশ্চিত্তমিতি স্ববৃত্তিভিঃ।
মনস্ত সঙ্কল্পবিকল্পনাদিভিবুঁদ্ধিঃ পদার্থাধ্যবসায়ধর্মতঃ॥ ১৫॥

#### শ্ৰীশ্ৰীশাদিশঙ্করাচার্যবিরচিত-

# অত্ৰাভিমানাদহমিত্যহন্ধতিঃ স্বাৰ্থানুসন্ধানগুণেন চিত্তম্ ॥ ৯৬॥

আপন আপন বৃত্তির ভেদে অন্তঃকরণ মন, বৃদ্ধি, চিত্ত ও অহংকার এই চারি নামে কথিত হইয়া থাকে। সহল—বিকল্লের কারণ "মন", পদার্থের নিশ্চর করণের হেতু "বৃদ্ধি", "অহং-অহং" অর্থাৎ "আমি, আমি" এই প্রকার অভিমান হওয়ায় "অহংকার" এবং স্বার্থাস্ক্রসন্ধানগুণের অর্থাৎ আপন ইইচিন্তার হেতু "চিত্ত" নামে অভিহিত করা হয়।

[ অপঞ্চীকৃত পঞ্চৃতের সত্ত্বণাংশ মিলিয়া অন্তঃকরণের নির্মাণ হইয়া থাকে। অন্তঃ ইহার অর্থ ভিতর এবং করণের অর্থ জ্ঞানের সাধন। অতএব অন্তঃকরণের অর্থ হইল যাহাদার। ভিতরের জ্ঞান হয়। অন্তঃকরণের পরিণামকে বৃত্তি কহে।]

পঞ্চপ্রাণ—
প্রাণাপানব্যানোদানসমানা ভবভ্যমে প্রাণঃ
স্বয়মেব বৃত্তিভেদাদিক্তিভেদাৎস্কুবর্ণসলিলাদিবৎ ॥ ১৭ ॥

আপন বিকারের দারা অর্থাৎ আপন বিশিষ্টাকারের জন্ত স্থবর্ণ ই যেমন হার, কুণ্ডল, বলয়াদি এবং জলই বরফ্, বাজ্পাদি হইয়া থাকে তেমনি এক প্রাণই বৃত্তির ভেদে, প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান ও সমান—এই পঞ্চ নাম প্রাপ্ত হয়।

্রতিক প্রাণই বিভিন্ন কর্মের হেতু হইবার দক্ষন পৃথক্ পৃথক্ নাম ধারণ করে। প্রাণের কর্ম জন্ধ-প্রবেশন, অপানের কর্ম মলমূত্রনিঃ দারণ, ব্যানের কর্ম চক্ষুর নিমেষ প্রভৃতি, উদানের কর্ম কথা কহা এবং সমানের কর্ম জন্ম পরিপাক করা।

সৃক্ষ্ম শরীর—
বাগাদিপঞ্চ গ্রেবণাদিপঞ্চ
প্রাণাদিপঞ্চাত্রমুখানি পঞ্চ।
বুদ্ধ্যান্তবিত্তাপি চ কামকর্মণী
পূর্যস্তকং সূক্ষ্মশরীরমান্তঃ॥ ১৮॥

वागानि शक कर्पिखर, खवनानि शक कार्तिखर, खानानि शकथान,

20

আকাশাদি পঞ্চ ভূত, বৃদ্ধ্যাদি অস্থঃকরণ-চতুইয়, অবিছা, কাম অর্থাৎ বাসনা এবং কর্ম ইহা পূর্যষ্টক বা স্ক্ষ-শরীর নামে কথিত হইয়া থাকে।

> ইদং শরীরং শৃণু সূক্ষসংজ্ঞিতং লিঙ্গং ত্বপঞ্চীকৃতভূতসম্ভবন্। সবাসনং কর্মকলানুভাবকং স্বাজ্ঞানতোহনাদিরুপাধিরাত্মনঃ॥ ১১॥

এই স্ক্র-শরীর বা লিঙ্গ-শরীর অপঞ্চীকৃত ভূতগণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। ইহা বাসনাযুক্ত হইয়া কর্মফলের অফুভব করে। স্বস্থরপের অজ্ঞানবশতঃ ইহা আত্মার অনাদি উপাধি। [অমিশ্রিত ভূতগণকে এথানে "অপঞ্চীকৃত ভূতগণ" বলা হইয়াছে। বেদান্তে এই ভূতগণের মিশ্রণের একটা বিশেষ নিয়ম আছে। বেমন—

| পৃথিবী জল অগ্নি বায়ু আকাশ |  |  |  |  |      |   | শেট    |
|----------------------------|--|--|--|--|------|---|--------|
| পৃথীতত্ব=                  |  |  |  |  | +%   | - | ১৬ আনা |
| জগতত্ত্ব =                 |  |  |  |  | +~.  |   | ১৬ আনা |
| অগ্নিতত্ব =                |  |  |  |  | +~   |   | ১৬ আনা |
| বাযুত্ত =                  |  |  |  |  | +%   |   | :৬ আনা |
| আকাশতত্ব=                  |  |  |  |  | +110 |   | ১৬ আনা |

স্বপ্নো ভবভ্যস্য বিভক্ত্যবন্থা
স্বশাত্রশেষেণ বিভাতি যত্ত।
স্বপ্নে ভু বুদ্ধিঃ স্বয়মেব জাগ্রৎ—
কালীননানাবিধবাসনাভিঃ।
কর্ত্রাদিভাবং প্রতিপঞ্চ রাজত্তে
যত্ত্র স্বয়ংক্যোভিরয়ং পরাত্মা॥ ১০০॥

স্থপ ইহার ভেদবোধক অবস্থা যাহাতে ইহা স্বরংই কেবল অবশিষ্টরূপে প্রতীয়মান বা ভাগিত হয়। কিন্তু স্বপ্নে ইহা স্বরংপ্রকাশ পরমাত্মা শুদ্ধ চেতনই ভিন্ন ভিন্ন পদার্থরূপে প্রতিভাগিত হয়। জাগ্রংকালীন বৃদ্ধি নানাপ্রকার বাসনার দ্বারা কর্তাদি ভাবকে প্রাপ্ত হইয়া স্বরংই বিরাজ করে। এই অবস্থার স্বরংপ্রকাশ পরমাত্মা স্বরং ক্ষুরিত থাকেন।

#### শ্রীশ্রীআদিশঙ্করাচার্যবিরচিত-

.00

ধীমাত্রকোপাধিরশেষসাক্ষী ন লিপ্যতে তৎকুতকর্মলেশৈঃ। যম্মাদসঙ্গস্তত এব কর্মভি-র্ন লিপ্যতে কিঞ্চিত্রপাধিনা কুতৈঃ॥ ১০১॥

বৃদ্ধিই যাহার উপাধি এইরূপ সেই দর্ব-দাক্ষী-স্বরূপ, ঐ বৃদ্ধিঘারা রুত কিঞ্চিং মাত্র কর্মে লিপ্ত হয় না; কারণ উহা অদন। অতএব দেই স্বয়ংপ্রকাশ প্রমাত্মা শুদ্ধ চৈতন্ত উপাধিকৃত কর্মে কিছুমাত্র লিপ্ত হয়েন না।

সর্বব্যাপৃত্তিকরণং লিন্ধমিদং স্যাচ্চিদাত্মনঃ পুংসঃ।
বাস্যাদিকমিব জক্ষুন্তেনৈবাত্মা গুবত্যসক্ষোহয়ম্॥ ১০২॥
এই লিন্ধদেহ চিদাত্মা পুরুষের সর্বপ্রকার ব্যাপারের অর্থাৎ কর্মের করণ।
বেমন স্ত্রেধরের (কাঠের মিস্ত্রীর) বাস্থ প্রভৃতি কাঠ কাটিবার যন্ত্র সকল।
এইজন্ত আত্মা অসম্ব। কাঠের মিস্ত্রীর অর্থাৎ ছুতারের বাটালি বেমন কাঠ
কাটিয়াও নিজে অসম্ব থাকে তেমনি আত্মাও অসম।

অন্ধত্বনন্দত্বপটুত্বধর্মাঃ সৌগুণ্যবৈগুণ্যবশান্ধি চক্ষুবঃ। বাধির্যমূকত্বমুখান্তথৈব শ্রোক্রাদিধর্মা ন তু বেজুরাত্মনঃ॥ ১০৩॥

নেত্রের দোষমূক্ত অথবা নির্দোষ হইবার কারণ, অম্বত্ব, মন্দ-দৃষ্টিশক্তি অথবা উত্তম-দৃষ্টি শক্তি ইত্যাদি নেত্রেরই ধর্ম ; ওদ্ধেপ বধিরতা, মৃকতা প্রভৃতিও শোতাদিরই ধর্ম, সর্ব-সাক্ষা আত্মার ধর্ম নহে।

[ আত্মা কথনও অন্ধ, বধির, মৃক হয় না। এই সকল দোষ দেহেই দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব এই সকল শরীরের ধর্ম, অভি্যান্তর নতে।]

প্রাণের ধর্ম --

উচ্ছাসনিঃখাসবিজ্বন্তুণক্ষুৎ-প্রস্পন্দনাদ্ভাৎক্রমণাদিকাঃ ক্রিয়াঃ। প্রাণাদিকর্মাণি বদন্তি ভজ্জাঃ প্রাণস্য ধর্মাবশনাপিপাসে॥ ১০৪॥

নিঃখাস-প্রখান, বিজ্ ভণ ( হাই তোলা ), ক্ষ্ ( হাঁচি ), কম্পন এবং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

#### বিবেক-চূড়ামণিঃ

লক্ষ্পদান ইত্যাদি ক্রিয়াসমূহকে ভত্তজ্ঞব্যক্তিগণ প্রাণাদিরই ধর্ম কহিয়া খাকেন। কুথা ও তৃষ্ণা প্রাণেরই ধর্ম, আত্মার নহে।

অহস্কার-

অন্তঃকরণমেতেষু চক্ষুরাদিষু বন্ধ'ণি। অহমিত্যভিমানেন তিন্ঠত্যাভাসতেজসা॥ ১০৫॥

শরীরের মধ্যে চক্ষ্রাদি ইন্দ্রিরবর্গ চিদাত্মার তেজ প্রাপ্ত হইর স্বা অস্তঃকরণ "আমিত্বের" অভিমান করতঃ স্থির থাকে।

[ অর্থাৎ "আমিত্বের" অভিমান কর্তা অন্তঃকরণ আত্মানহে। <mark>আত্মা</mark> তো সদাই নির্বিকার এবং অভিমানশৃস্তা।

> অহংকারঃ স বিজ্ঞেয়ঃ কর্তা ভোক্তাভিমান্তায়ম্। সত্ত্বাদিগুণবোগেন চাবস্থাত্রয়মশ্লুতে ॥ ১০৬॥

ইহাকে অহন্ধার বলিয়া জানিবে। ইহাই কর্তা, ভোক্তা এবং আমিছের অভিমান করে এবং ইহাই সন্থাদি গুণের যোগে অবস্থাত্তর অর্থাৎ জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষ্প্তি প্রাপ্ত হয়।

্রিত্তপের আধিক্য হেতু জাগ্রদবস্থা, রজোগুণের প্রধানতার স্বপ্নাবস্থা এবং তমোগুণের প্রবলতায় সুষ্প্তি অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

> বিষয়াণামানুকুল্যে সুখী প্রঃখী বিপর্যয়ে। সুখং প্রঃখং চ ভদ্ধর্যঃ সদানন্দস্য নাত্মনঃ॥ ১০৭॥

বিষয়ের অনুক্লতায় ও প্রতিক্লতায় ইহাই সুথী এবং তৃঃ**থী হয়। সুথ** ও তুঃখ অহম্বারেরই ধর্ম; নিত্যানন্দম্বরূপ আত্মার ধর্ম নহে।

[বিষয় যথন ভাবের অমুক্ল হয় তথন আমরা স্থথ অমুভব করি এবং উহা যথন ভাবের প্রতিক্ল হয় তথন আমরা তৃঃথ অমুভব করিয়া থাকি। ইহা অহংকারের ধর্ম আত্মার নহে।]

আত্মার আত্মার্থতা

আত্মার্থত্বেন হি প্রেয়ান্ বিষয়ো ন স্বতঃ প্রিয়ঃ। স্বত এব হি সর্বেধামাত্মা প্রিয়ত্তমো যতঃ॥ ১০৮॥

বিষয় স্বভাবতঃ নিজে প্রিয় হয় না, কিন্তু আত্মার জন্মই প্রিয় হইয়া থাকে; কেন না স্বভাবতঃ আত্মাই সকলের প্রিয়তম।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

20

্র সম্বন্ধে বৃহদাবণ্যকোপনিষদের মৈত্রেয়ী ব্রাহ্মণ দ্রপ্টব্য। মহর্ষি যাজ্ঞবদ্ধ্য তাঁহার পত্নী মৈত্রেয়ীকে উপদেশ প্রদান করিতে বাইয়া বলিতেছেন, "স হোবাচ ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবত্যাত্মনম্ব পতিঃ প্রিয়ো ভবত্যাত্মনম্ব কামায় জায়া প্রিয়া ভবত্যাত্মনম্ব কামায় জায়া প্রিয়া ভবতি। ——"হে প্রিয়ে, পতির জন্মই যে পতি জায়ার প্রিয় হন তাহা নহে, পত্নীর আপনার প্রয়োজনেই পতি প্রিয় হন। হে প্রিয়ে, পত্নীর জন্মই যে পত্নী পতির প্রিয় হন তাহা নহে; পত্রির আত্রপ্রয়োজনেই পত্নী প্রিয় হন। ইত্যাদি—২ ।৪ ।৫ ]

তত আত্মা সদানন্দো নাস্য তুঃখং কদাচন। যৎসূমুপ্তো নিৰ্বিষয়ে আত্মানন্দোহনুসূমতে। শ্রুতিঃ প্রত্যক্ষমৈতিহুমসুমানং চ জাগ্রতি॥ ১০০॥

এই হেতৃ আত্মা সদা আনন্দশ্বরূপ, ইহাতে কথনও তৃঃথ নাই। এই কারণেই স্বৃধিতে বিষয়ের অভাব থাকা সত্ত্বেও আনন্দের অফুভব হর। এই বিষয়ে শ্রুতি, প্রত্যক্ষ, ঐতিহ্ (ইতিহাস)ও অফুমান প্রমাণ বর্তমান।

্বিদ আনন্দের হেতৃ বিষয় হইত, তাহা হইলে হ্রষ্প্তি অবস্থায়, বধন বিষয় এবং বিষয় গ্রহণকর্তা ও ইন্দ্রিয়বর্গের অভাব, তথন আনন্দ হওয়া উচিত নহে; কিন্তু দেখা যায় হ্রষ্প্তি হইতে উপিত হইবার পর সকলেরই অভ্ভব হয় "আমি খুব আনন্দে ঘুমাইয়াছিলাম।" হ্রষ্প্তির আনন্দ অজ্ঞানারত। যথন জ্ঞানদারা অজ্ঞানের নাশ হইয়া যায়, সেই সময় স্থপ্পকাশবৎ অকথনীয় আনন্দ অক্তব হয়।

মায়া-নিরূপণ -

অব্যক্তনামী পরমেশশক্তি-রনান্তবিতা ত্রিগুণাত্মিকা পরা। কার্যান্তমেরা সুধিরৈব মারা বয়া জগৎসর্বমিদং প্রসূয়তে॥ ১১০॥

অব্যক্ত নামে বিদিতা ত্রিগুণাত্মিকা অনাদি অবিছা প্রমেশবের যে প্রাশক্তি উহাই মায়া। ইহা হইতে সম্পূর্ণ জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে। বুদ্মিনান্ ব্যক্তি ইহার কার্য হইতেই ইহার অনুমান করেন।

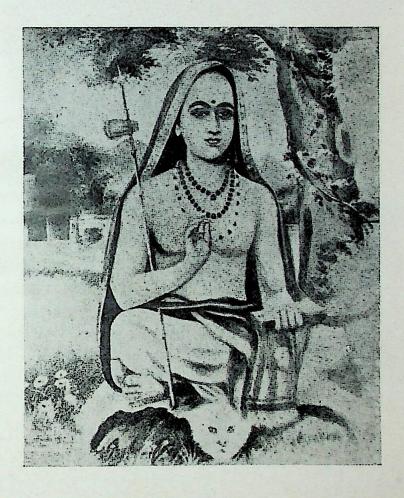

[ এই জগৎ রচনা মায়া কি করিয়া করে এই সম্বন্ধে গীতার শীভগবান্ বলিয়াছেন, "ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ স্থাতে সচরাচরম্"। আমার সারিধ্যবশতঃ আমার দৈবী মায়া চরাচর জগতের রচনা করিয়া থাকে। ইহা না হইলে জড় প্রকৃতি কি করিয়া জগৎ সৃষ্টি করিবে ? জড়ের স্জনশক্তি কোথার ?]

> সন্নাপ্যসন্নাপ্যভয়াত্মিকা নো ভিন্নাপ্যভিন্নাপ্যভয়াত্মিকা নো। সাঙ্গাপ্যনঙ্গাপ্যভয়াত্মিকা নো মহাভূতানির্বচনীয়ক্মপা॥ ১১১॥

ঐ মারা সং নহে, অসংও নহে এবং সদসং উভয়রপও নহে; উহা ভিন্ন নহে, অভিন্নও নহে এবং ভিন্নভিন্ন উভয়রপও নহে; উহা অকসহিত নহে, অকরহিতও নহে এবং সাকানক উভয়াত্মিকাও নহে। কিন্তু উহা অত্যন্ত অভূত এবং অনির্বচনীয়রপা বলিয়া প্রসিদ্ধ অর্থাৎ উহাকে বাক্যধারা ব্যক্ত করা যায় না।

[ यग्रिभि মায়া অনাদি তথাপি ইহা সান্ত অর্থাৎ অন্ত হয়।]

শুদ্ধাদ্মব্রহ্মবিরোধনাশ্যা
সর্গভ্রমো রজ্জুবিবেকতো যথা।
রজ্জমঃসম্বমিতি প্রসিদ্ধা
গুণাস্তদীয়াঃ প্রথিতিঃ স্ককার্টর্যঃ॥ ১১২॥

রজ্জুর জ্ঞান হইলে যেমন দর্প-ভ্রম থাকে না তদ্রুপ উহা অর্থাৎ মায়া শুদ্ধ অন্বয় ব্রন্দের জ্ঞানের দারাই নষ্ট হইতে পারে। আপন আপন প্রসিদ্ধ কার্ধের দ্বারা সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ মায়ার তিন গুণ সর্বত্ত সকলের স্থবিদিত।

রজোগুণ—

বিক্ষেপশক্তী রজসঃ ক্রিয়াত্মিক। যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রস্তা পুরাণী। রাগাদয়োহস্যাঃ প্রভবন্তি নিত্যং তুঃখাদয়ো যে মনসো বিকারাঃ॥ ১১৩॥

রজোগুণের ক্রিয়ারপা বিক্ষেপশক্তি বাহা হইতে অনাদিকাল হইতে

9

সমস্ত ক্রিয়াদি হইয়া আসিতেচে এবং যাহা হইতে বিষয়ান্ত্রাগাদি ও তুঃখাদি মনের বিকার সর্বদা উৎপন্ন হইতেচে।

> কামঃ ক্রোধো লোভদম্ভাগ্যসূত্রা-হঙ্কারের্ধামৎসরাজাস্ত যোরাঃ। ধর্মা এতে রাজসাঃ পুস্প্রবৃত্তি-র্যস্মাদেষা তদ্রজো বন্ধহেতুঃ॥ ১১৪॥

কাম, ক্রোধ, লোভ, দস্ত ( অহন্ধার, দর্প ), অস্থ্যা অর্থাৎ গুণে দোষ দৃষ্টি বা পরশ্রীকাতরতা, অভিমান, ঈর্ধা ( ছেব, হিংসা ) এবং মাৎসর্থ এই সকল ঘোর রজোগুণের ধর্ম। যাহা হইতে জীব কর্মে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। এই রজোগুণই জীবের বা মানবের বন্ধনের হেতু।

ভ্ৰোগ্ডণ—

এষা বৃত্তিৰ্নাম ভমোগুণস্য শক্তিৰ্যয়া বস্ত্ববভাসতেহুন্যথা। সৈষা নিদানং পুৰুষস্য সংস্ততে-বিক্ষেপশক্তেঃ প্ৰসরস্য হেভুঃ॥ ১১৫॥

যাহার দ্বারা কোন বস্তুর যথার্থ শ্বরূপের জ্ঞান না হইরা অন্ত প্রকারে প্রতীতি হয় তাহা হইল তমোগুণের আবরণশক্তি, তাহাই জীবের জন্ম-মরণরূপ সংসারের আদিকারণ এবং বিক্ষেপশক্তির প্রসারের হেতু অস্থিরতার বা চাঞ্চল্যের বিস্তারের হেতু।

[ জজ্ঞানের ছুইটি কার্য—আবরণ ও বিক্ষেপ। একটি হইল স্বরূপের আচ্ছাদন করা এবং সংসার স্বষ্টি করা। বিতীয়টি হইল রজোগুণের দারা উৎপন্ন কামক্রোধাদি ঘোর কার্যে জীবকে প্রবৃত্ত করিয়া চঞ্চল করিয়া দেওয়া।]

> প্রজ্ঞাবানপি পণ্ডিতোহপি চতুরোহপ্যত্যন্তস্ক্ষার্থদৃগ্ ব্যালীঢ়ন্তমসা ন বেন্তি বহুধা সম্বোধিতোহপি স্ফুটম্। ভ্রান্ত্যারোপিতমেব সাধু কলয়ত্যালম্বতে ভদ্গুণান্ হন্তাসো প্রবলা দূরন্ততমসঃ শক্তির্মহত্যাবৃতিঃ॥ ১১৬॥

তমোগুণের দারা এন্ত মহন্ত অতি বৃদ্ধিমান্, বিদান্, চতুর এবং শান্তের অত্যন্ত স্ক্ষ অর্থের জ্ঞাতা হইলেও, নানাভাবে বুঝাইলেও শাল্তের প্রকৃত ভাৎপর্য বা মর্ম ব্বিতে পারে না। সে ভ্রমের ছারা আরোপিত পদার্থকেই সভ্য বলিয়া মনে করে এবং উহারই আশ্রয় লইয়া থাকে। হায়। ছুরস্ত তমোগুণের এই মহতী আবরণশক্তি বড়ই প্রবলা।

[ "মহতী আবরণশক্তি বড়ই প্রবলা" বলার উদ্দেশ্য ইহাপ্রজ্ঞাবান্-পণ্ডিতচত্র-অত্যন্তস্ক্রার্থদৃক্কেও অভিভৃত করিয়া ফেলে। প্রজ্ঞাবান্ পণ্ডিত বলিতে
এথানে আচার্যপাদ শাস্ত্রপড়া ব্যক্তিকেই লক্ষ্য করিতেছেন প্রক্বত জ্ঞানীকে
নহে।]

অভাবনা বা বিপরীতভাবনা-সম্ভাবনা বিপ্রতিপত্তিরস্যাঃ। সংসর্গযুক্তং ন বিমুঞ্চতি ধ্রুবং বিক্ষেপশক্তিঃ ক্ষপয়ত্যজন্ত্রম,॥ ১১৭॥

এই আবরণশক্তির সংসর্গযুক্ত পুরুষকে অভাবনা, বিপরীতভাবনা, অসন্তাবনা, এবং বিপ্রতিপত্তি—এই সকল তমোগুণের শক্তি রেহাই দেয় না অর্থাৎ ছাড়ে না। এবং বিক্লেপশক্তি তাহাকে নিরন্তর সংশব্ধে দোহুল্যমান রাথে।

[ "ব্রন্ধ বা প্রমাত্মা নাই" যাহা হইতে এইরূপ জ্ঞান হর তাহাকে

"অভাবনা' বলে। "শরীরই আমি" হইল 'বিপরীতভাবনা'। "কোন বস্তর
অন্তিবে দন্দেহ" 'অসন্তাবনা' এবং "আছে কি নাই" এই প্রকার সংশরকে
'বিপ্রতিপত্তি' কছে। প্রপঞ্চের ব্যবহার বা সাংসারিক ব্যবহার ইহাই সায়ার "বিক্ষেপশক্তি"। সত্যবস্তুকে আর্ত করিয়া মিপ্যাবস্তুকে লইয়া যে
ব্যবহার তাহাই মায়ার "বিক্ষেপশক্তি"।]

অজ্ঞানমালস্তজভৃত্বনিদ্রা-প্রমাদমু চৃত্বমুখাস্তমোগুণাঃ। এতিঃ প্রযুক্তো নহি বেন্তি কিঞ্চি— ন্ধিদ্রালুবৎস্কম্ভবদেব ভিষ্ঠতি॥ ১১৮॥

অজ্ঞান, আলস্থ, জড়তা, নিস্তা, প্রমাদ ( অনবধানতা, ভ্রান্তি ), মৃঢ়তাদি তমোগুণ। ইহাঘারাযুক্ত বা ইহার ঘারা অধিকৃত পুক্ষ কিছু বৃঝিতে পারে না; সে নিস্তাল্র মতন বা অস্তের স্থায় জড়বৎ অবস্থান করে।

সত্ত্রণের আশ্রন লইরা রজোত্তণ, তমোত্তণ উভরকে পরিত্যাগ করা

#### শ্রীশ্রী সাদিশঙ্করাচার্যবিরচিত-

উচিৎ। রজোগুণের ধর্ম এবং তমোগুণের অজ্ঞানালস্থাদি ধর্ম বলিয়া এখনঃ সত্তপ্তণের ধর্ম গুরুদেব নিরূপণ করিতেছেন।

সত্তত্ত্ব-

90

সন্ত্বং বিশুদ্ধং জলবত্তথাপি ভাভ্যাং মিলিত্বা সরণায় কল্পতে। যক্তাত্মবিদ্বঃ প্রতিবিদ্বিতঃ সন্ প্রকাশয়ত্যর্ক ইবাখিলং জড়ম্॥ ১১৯॥

সত্ত্ত্বণ জ্বলের মত শুদ্ধ, তথাপি রক্ষঃ ও তমো গুণের সহিত মিলিত হইলে উহাই পুরুষের অর্থাৎ জীবের সংসার-বন্ধনের হেতু হইরা থাকে। ইহাতে আত্মবিম্ব প্রতিবিম্বিত হইরা সূর্যের স্থার সমস্ত জড়পদার্থকে প্রকাশিত করে।

[ শ্রীমদ্ভগবদ্সীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন, "সন্ত্বাৎ সংক্ষায়তে জ্ঞানম্"। সন্ত্রপ্রণ হইতে জ্ঞানের উৎপত্তি হইয়া থাকে।]

মিশ্রস্য সম্বস্য ভবন্তি ধর্মাস্থমানিভাঞা নিয়মা বমাজ্যাঃ।
শ্রদ্ধা চ ভক্তিশ্চ মুমুক্ষুতা চ
দৈবী চ সম্পত্তিরসম্লিবৃত্তিঃ ॥ ১২০॥

অমানিত্বাদি, যমনিয়মাদি, শ্রদ্ধা, ভক্তি, মৃমুক্তা, দৈবীসম্পত্তি এবং অসতের ত্যাগ—এই সকল মিশ্র সত্তবের ধর্ম।

[ অমানিত্বাদি অর্থাৎ নিরভিমানতা, অদন্ত, অহিংসা, ক্ষান্তি, সরলতা, আচার্যের সেবা শুশ্রবা, শৌচ, হৈর্য, আত্মবিনিগ্রহ, ইন্দ্রিয়ের বিষয়সমূহে বৈরাগ্য, অনহংকার, জন্ম-মৃত্যু, জরা-ব্যাধি, রোগ প্রভৃতিতে তঃখরপ দোষ দেখা, অসক্তি, অভিষদ্ন অর্থাৎ বিশেষ আসক্তি ত্যাগ, প্রিয় ও অপ্রিয় মিলনে সর্বদা সমচিত্ত থাকা, ঈশ্বরে একত্বরূপ সমাধিষোগে অবিচলিত ভক্তি, সাধনার জন্ম পবিত্র একান্ত দেশে অবস্থান, বিনয়ভাবরহিত সৎ সংস্কারশৃন্ত প্রাকৃত পুক্ষবগণে প্রীতির অভাব, অধ্যাত্মজ্ঞানে নিত্যন্থিতি এবং তত্ত্জানের অর্থ, প্রয়োজন, ফলের পূনঃ পুনঃ বিচার, ষম-নিয়মাদি, শ্রদ্ধা ভক্তি, মৃমুক্ষ্তা, দৈবী-সম্পত্তি এবং অসৎপদার্থের ত্যাগ—এই সকল মিশ্রিত সত্ত্বেগের ধর্ম।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanási

ৰ্ম—অহিং নাসত্যান্তে মুক্ত আৰু চৰ্যাপবিগ্ৰহা:। পাতঞ্চলদৰ্শন—নাধনপাদ—৩০ নিয়ম—শৌচসন্তোষতপঃস্বাধ্যায়দ্বশ্বপ্ৰণিধানাদি। "" "—৩২]

বিশুদ্দসত্বস্য গুণাঃ প্রসাদঃ
স্বাত্মানুভূতিঃ পরমা প্রশান্তিঃ।
তৃপ্তিঃ প্রহর্যঃ পরমাত্মনিষ্ঠা।
যয়া সদানন্দরসং সমুচ্ছতি॥ ১২১॥

প্রসন্নতা, আত্মানুভব, পরমশান্তি, তৃপ্তি, আত্যন্তিক আনন্দ এবং পরমাত্মাতে স্থিতিলাভ—এই সকল বিশুদ্ধ সন্ত্তণের ধর্ম, বাহা দারা মৃমৃক্ বা যাহারা মৃক্তির ইচ্ছা করেন, এমন ব্যক্তি নিত্যানন্দরস প্রাপ্ত করিয়া থাকেন।

কারণ-শরীর-

অব্যক্তমেতৎ ত্রিগুণৈর্নিরুক্তং তৎকারণং নাম শরীরমাত্মনঃ। স্থ্যুপ্তিরেতস্য বিভক্ত্যবস্থা প্রলীনসর্বেন্দ্রিরবৃদ্ধির্ত্তিঃ॥ ১২২॥

এই প্রকারে তিন গুণের নিরূপণদারা অব্যক্ত বা প্রকৃতির বর্ণন হইল। ইহাই আত্মার বা জীবের কারণ-শরীর। ইহার অভিব্যক্তির অবস্থা স্বষ্থি, যাহাতে বৃদ্ধির বৃত্তি সকল লীন হইয়া ধায়।

সর্বপ্রকারপ্রমিতিপ্রশান্তি-

র্বীজাত্মনাবস্থিতিরেব বুদ্ধেঃ। স্বযুপ্তিরেভস্য কিল প্রতীতিঃ কিঞ্চিন্ন বেদ্মীতি জগৎপ্রসিদ্ধেঃ॥ ১২৬॥

যথন সর্বপ্রকার প্রমা বা জ্ঞান শান্ত হইয়া যায় এবং বৃদ্ধি বীজরণে স্থির থাকে, তখন স্থমৃথি-অবস্থা। এই অবস্থায় "আমি কিছু জানি না"—এই প্রকার প্রতীতি জগৎ প্রসিদ্ধ।

সার কথা হইল সুষ্প্তিতে অর্থাৎ গাঢ় নিদ্রায় বাহজান থাকে না।
"আমি কিছু জানি না", ইহাও তো জানাই হইল। এই অজ্ঞানের জ্ঞানকে
কে গ্রহণ করে ? অজ্ঞানকে বীজাত্মারপ-বৃদ্ধিবৃত্তি সুষ্প্তিতে গ্রহণ করে। বদি

96

ইহা না হইত তাহা হইলে নিদ্রা হইতে প্রবৃদ্ধ হইবার পর আপন আপন অন্তত্তব বলিতে সমর্থ হইত না।]

> অনাত্ম-নিরূপণ— দেহেন্দ্রিয়প্রাণমনোহ্ছমাদয়ঃ সর্বে বিকারা বিষয়াঃ স্থখাদয়ঃ। ব্যোমাদিভূতান্তখিলং চ বিশ্ব-মব্যক্তপর্যন্তমিদং হুনাত্মা॥ ১২৪॥

দেহ, ইন্দ্রির, প্রাণ, মন ও অহস্কারাদি সমস্ত বিকার, স্থাদি বিষয়, আকাশ প্রভৃতি ভৃত সকল, অব্যক্ত বা প্রকৃতি পর্যস্ত নিখিল বিশ্ব—সবই অনাত্মা।

মায়া মায়াকার্যং সর্বং মহদাদি দেহপর্যন্তম্। অসদিদমনাত্মকং ত্বং বিদ্ধি মরুমরীচিকাকল্পম্॥ ১২৫॥

মারা এবং মারার কার্য মহতত্ত্ব হইতে দেহপর্যন্ত সকলকে তুমি মক্তমরীচিকার সমান অসৎ এবং অনাত্মা বলিয়া জান।

[ সার কথা ব্রহ্ম ব্যভিবিক্ত আর যাহা কিছু সবই অনাজা। ]

আত্ম-নিরূপণ—

অথ তে সম্প্রবন্ধ্যামি স্বরূপং পরমাত্মনঃ। যদিজ্ঞায় নরো বন্ধান্মুক্তঃ কৈবল্যমগ্নুতে॥ ১২৬॥

এখন আমি তোমাকে পরমাত্মার স্বরূপ বলিতেছি, যাহা জানিলে মন্থ্য বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া কৈবল্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

> অস্তি কশ্চিৎ স্বয়ং নিত্যমহংপ্রত্যয়লম্বনঃ। অবস্থাত্রয়সাক্ষী সন্ পঞ্চকোশবিলক্ষণঃ॥ ১২৭॥

অহং প্রত্যয়ের অর্থাৎ "আমি আছি" ইহার আধার-স্বরূপ কোন স্বরুং
নিত্য পদার্থ আছে, বাহা জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও স্বর্ধ্য এই তিন অবস্থার সাক্ষীরূপে
বিভ্যমান থাকিয়াও পঞ্চোশাতীত।

যো বিজানাতি সকলং জাগ্রৎস্বপ্নস্থর্প্তিষু। বৃদ্ধিতদ্বৃত্তিসন্তাবমভাবমহমমিত্যুয়ম্॥ ১২৮॥ বে জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুযুপ্তি—তিন অবস্থাতে বৃদ্ধি এবং উহার বৃত্তিসমূহের থাকা এবং না থাকার অবস্থাতে নিজেকে 'অহংভাবে' স্থিত জানে।

> যং পশ্যতি স্বয়ং সর্বং যং ন পশ্যতি কশ্চন। যশ্চেতয়তি বুদ্ধ্যাদিং ন তু যং চেতয়ত্যয়ম্॥ ১২০॥

ষে শ্বয়ং সকলকে দেখিতেছে; কিন্তু যাহাকে কেহ দেখিতে পায় না। যে বৃদ্ধি ইত্যাদিকে প্রকাশিত করে, কিন্তু যাহাকে বৃদ্ধাদি প্রকাশ করিতে পারে না।

[ এই কথাই কেনোপনিষৎ বলিতেছেন "বচ্চক্ষা ন পশুতি বেন চক্ষ্ধি পশুতি। তদেব ব্ৰহ্ম ত্বং বিদ্ধি"। নয়নের ছারা যাঁহাকে কেহ দেখে না, যাঁহার সহায়ে লোকে নয়নবৃত্তিসমূহকে অর্থাৎ দৃশ্যসমূহকে দেখে, তাঁহাকে তৃমি ব্রহ্ম বলিয়া জান। ১।৭]

> যেন বিশ্বমিদং ব্যাপ্তং যন্ন ব্যাপ্তোতি কিঞ্চন। আভারপমিদং সর্বং বং ভাস্তমনুভাত্যয়ম্॥ ১৩০॥

ষিনি সম্পূর্ণ বিশ্বকে ব্যাপ্ত করিয়া আছেন; কিন্তু বাঁহাকে কেহ ব্যাপ্ত করিতে পারে না এবং বাঁহার প্রকাশে সমগ্র বিশ্ব প্রকাশিত হইতেছে।

[ কঠোপনিষৎ বলিতেছেন, "তমেব ভান্তমন্থভাতি সর্বং তত্ত্ব ভাসা সর্বমিদং বিভাতি"। ২।২।১৫। তিনি প্রকাশমান বলিয়াই সমস্ত বস্তু তদকুষারী প্রকাশিত হয়। তাঁহারই দীপ্তিতে এই সমুদর বিবিধরূপে প্রকাশ পার।]

> যস্য সন্নিধিমাত্ত্রেণ দেহেন্দ্রিয়মনোধিয়ঃ। বিষয়েষু স্বকীয়েষু বর্তন্তে প্রেরিতা ইব॥ ১৩১॥

যাহার সামিধ্যমাত্রঘারা অর্থাৎ থাহার উপস্থিতিতে দেহ, ইন্দ্রির, মন এবং বৃদ্ধি প্রেরিতবৎ হইয়া আপন আপন বিষয়াদিতে বর্তমান থাকে।

> অহঙ্কারাদিদেহান্তা বিষয়াশ্চ স্থ্রখাদয়ঃ। বেজ্যন্তে ঘটবদ্যেন নিভ্যবোধস্করূপিণা ॥ ১৩২ ॥

অহমার হইতে দেহপর্যন্ত এবং স্থখাদি সমস্ত বিষয়, বে নিত্যজ্ঞান-শ্বরূপের দারা ঘটজ্ঞানের স্থায় প্রতীত হয়। (তাঁহাকেই তুমি আত্মা বলিয়া জান।) এবোহন্তরাত্মা পুরুষঃ পুরাণো নিরন্তরাখণ্ডস্থানুভূতিঃ। সদৈকরূপঃ প্রতিবোধমাত্রো যেনেষিতা বাগসবশ্চরন্তি॥ ১৩৩॥

ইহাই নিত্য অথপ্তাননামূভবরূপ অন্তরাত্মা পুরাণপুরুষ, যাহা সদা একরূপ এবং বোধমাত্র এবং যাহার প্রেরণায় বাগাদি ইন্দ্রিয়নিচয় ও প্রাণ চালিত হয়। (তাঁহাকেই তুমি আত্মা বলিয়া জানিবে।)

> অত্তৈব সম্বাদ্ধনি থীগুহায়া-মব্যাকৃতাকাশ উরুপ্রকাশঃ। আকাশ উচ্চৈ রবিবৎ প্রকাশতে স্বতেজসা বিশ্বমিদং প্রকাশয়ন্॥ ১৩৪॥

এই সর্বাত্মা অর্থাৎ বৃদ্ধিরূপ গুহাতে অবস্থিত অব্যক্তাকাশের মধ্যে এক পরমপ্রকাশমর আকাশ সূর্যের স্থায় স্বীয় তেন্তের দ্বারা এই সম্পূর্ণ জগৎকে দেদীপ্যমান করিয়া অত্যন্ত তীব্রভাবে প্রকাশমান হইতেছে।

> জ্ঞাতা মনোহহক্কতিবিক্রিরাণাং দেহেন্দ্রিরপ্রাণকৃতক্রিয়াণাম । অয়োহগ্নিবন্তাননুবর্তমানো ন চেষ্টতে নো বিকরোতি কিঞ্চন।। ১৩৫।।

উহা মন ও অহন্ধাররপ বিকারসমূহকে এবং দেহ, ইন্দ্রিয় ও প্রাণাদির ক্রিয়াদিকে জানে কিন্তু স্বয়ং বিকারপ্রাপ্ত হয় না এবং ক্রিয়াদিও করে না। বেমন উত্তপ্ত লোহপিণ্ডের উত্তাপ বা অগ্নি উহার সঙ্গে থাকিয়াও কিছু করে না এবং কোন প্রকার বিকারও প্রাপ্ত হয় না।

> ন জায়তে নো ব্রিয়তে ন বর্ধতে ন ক্ষীয়তে নো বিকরোতি নিভ্যঃ। বিলীয়মানেহপি বপুষ্মমুদ্মিন্ ন লীয়তে কুম্ভ ইবাম্বরং স্বয়ম্।। ১৩৬।।

উহা জনায় না, মরেও না, না বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, না হ্রাস প্রাপ্ত হয় আর না

## বিবেক-চূড়ামণিঃ

কোন প্রকার বিকারই উহার হয়। উহা নিত্য এবং এই শরীরের নাশ হইলেও উহার নাশ হয় না যেমন ঘটের নাশ হইলেও ঘটাকাশের নাশ হয় না। [ব্রহ্ম যে ষড্বিকার রহিত এই কথাই এখানে বলা হইল।]

> প্রকৃতিবিকৃতিভিন্নঃ শুদ্ধবোধস্বভাবঃ সদসদিদমশেষং ভাসরম্নির্বিশেষঃ। বিলসতি পরমাত্মা জাগ্রদাদিঘবস্থা-স্বহমহমিতি সাক্ষাৎ সাক্ষিরূপেণ বুদ্ধেঃ॥ ১৩৭॥

প্রকৃতি এবং উহার বিকার হইতে ভিন্ন, শুদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ এ নির্বিশেষ প্রমাত্মা সং অসং সকলকে প্রকাশিত করিয়াও জাগ্রং, ত্বপ্ন ও স্ব্রৃপ্তি অবস্থাতে অহংভাবে ক্ষুরিত হইরা বৃদ্ধির সাক্ষীরূপে সাক্ষাৎ বিভ্যমান আছেন।

> নিয়মিতমনসা তং স্বমাত্মানমাত্ম-ল্যুয়মহমিতি সাক্ষাদিদ্ধি বৃদ্ধিপ্রসাদাৎ। জনিমরণতরঙ্গাপারসংসারসিন্ধুং প্রতর ভব কৃতার্থো ভ্রম্মরূপেণ সংস্থঃ॥ ১৩৮॥

তৃমি এই আত্মাকে সংযতচিত্ত হইরা বিমলবৃদ্ধিবোগে "ইহাই আমি"— এই প্রকার স্বীয় অন্ত:করণে সাক্ষাৎ অন্তভব কর এবং এইরূপে জন্ম-মরণ তরঙ্গিত এই অপার সংসার-সাগরকে পারকরতঃ ব্রহ্মস্বরূপে স্থিত হইয়া রুতার্থ হও।

> [জ্ঞানামুভেন তৃপ্তস্ত কৃতকৃত্যস্ত যোগিনঃ। নৈবাস্তি কিঞ্চিৎ কর্তব্যম্ অস্তি চেন্ন স তত্ত্ববিৎ॥

জ্ঞানামৃত্যারা তৃপ্ত কৃতার্থ যোগীর কোন কর্তব্য অবশিষ্ট থাকে না। বদি ঐ বোগী মনে করে যে তাহার কোন কর্তব্য আছে, তাহা হইলে বৃঝিতে হইবে সে তত্ত্বেত্তা নহে।]

অধ্যাস—
অত্রানাত্মগ্রহমিতি মাতর্বন্ধ এষোহস্য পুংসঃ
প্রাপ্তোহজ্ঞানাজ্জননমরণক্রেশসম্পাতহেতুঃ।
যেনৈবায়ং বপুরিদমসৎসত্যনিত্যাত্মবৃদ্ধ্যা
পুয়াতুক্ষত্যবতি বিষয়ৈস্তম্ভতিঃ কোষকৃদ্ধ ॥ ১৩৯॥

অনাত্মবস্তুতে "অহং" (আমি) এই আত্মবৃদ্ধি হওয়াই জন্ম-মরণরূপ ক্লেশ প্রাপ্তির হেতৃ অজ্ঞান, যাহার দ্বারা জীব বা পুরুষ বন্ধন প্রাপ্ত হয়; এই অজ্ঞান হইতে জীব এই অসৎ শরীরকে সৎ মনে করে। ইহাতে আত্মবৃদ্ধি হওয়ায় গুটিপোকা যেমন আপন তন্তুদ্বারা আপনার পোষণ করে তদ্ধপ এই শরীরকে বিষয়দ্বারা পোষণ, মার্জন এবং সংরক্ষণ করিয়া থাকে।

্ত্তিটিপোকার নিজের বন্ধনের কারণ বেমন স্বীয় তন্ত্ত, তেমনি জীবের বৃদ্ধনের হেতু তাহার আপন শরীর। সার কথা হইল দেহে যে 'আত্মবৃদ্ধি' বা 'আমিজ্ঞান' ইহাই হইল জীবের সংসার-বন্ধনের কারণ।]

> অতিশ্যংস্তদ্বৃদ্ধিঃ প্রভবতি বিমূঢ়স্ম তমসা বিবেকণভাবাদৈ ক্ষুরতি ভুজগে রজ্জুধিষণা। ততোহনর্থব্রাতো নিপতিত সমাদাতুরধিক-স্ততো বোহসদ্গ্রাহঃ স হি ভবতি বন্ধঃ শৃণু সথে॥ ১৪০॥

বিবেক না হইবার কারণ সর্পে যেমন রজ্জু-বৃদ্ধি হইরা থাকে, তেমনি মৃঢ় ব্যক্তির তমোগুণের হেতু এক বস্তুতে অপরবস্তুর জ্ঞান হইরা থাকে অর্থাৎ দেহাদি যে অসৎ বস্তু তাহাতে আত্মবৃদ্ধি হইরা থাকে। এই প্রকারের যাহার বৃদ্ধি তাহাকেই অনর্থাদি—অর্থাৎ অমসলাদি, বিপদাদি আসিয়া আক্রমণ করে। অতএব হে সথে। প্রবণ, কর, এই যে 'অসদ্গ্রাহ' অর্থাৎ অসত্যকে সভ্যপ্রতীতি, ইহাই বন্ধন।

অখণ্ডনিত্যাদয়বোধশক্ত্য।
শুরন্তমাত্মানমনন্তবৈত্তবম্।
সমার্ণোত্যাবৃতিশক্তিরেষা
তমোময়ী রাহুরিবার্কবিদ্বম্॥ ১৪১॥

অথণ্ড (পরিপূর্ণ), নিত্য (চিরস্থায়ী, অক্ষয়) এবং অন্বয় (অন্বিতীয়)
বোধশক্তির দারা ক্ষ্রিত বা প্রকাশিত হইয়া অথণ্ডেশ্বর্যসম্পন্ন আত্মতত্ত্বকে এই
তমোময়ী আবর্ণশক্তি এ প্রকারে ঢাকিয়া ফেলে বেমন স্ব্যাণ্ডলকে রাভ্
ভাবরণ করে।

ৃ স্থ্যওলকে একটা ছারা আবরণ করিতে পারে না, আবরণ করে আমাদের দৃষ্টিকে, তদ্রপ অনন্ত প্রকাশময় আত্মতত্ত্বকে তমোমরী আবরণশক্তি ঢাকিতে পারে না, ঢাকিয়া ফেলে আমাদের দৃষ্টিকে। বেমন স্থ-মণ্ডলকে

রাছ কিছু ক্ষণের জন্ম ঢাকার মত করে, পরে সরিয়া গিয়া মৃক্ত করিয়া দের, সেই প্রকার অজ্ঞানের দ্বারা কিছু ক্ষণের জন্ম অনন্ত প্রকাশমর আত্মতত্তকে ঢাকার মত করিয়া ফেলে, জ্ঞানের উদয়েই অজ্ঞানরূপ আচ্ছাদন চিরতরে প্রবায়ন করে।]

> ভিরোভূতে স্বাদ্মন্ত্রমলভরভেজোবভি পুমা-ননাত্মানং মোহাদহমিতি শরীরং কলয়ভি। ভঙঃ কামক্রোধগুভূতিভিরমুং বন্ধনগুলৈঃ পরং বিক্ষেপাখ্যা রজস উরুশক্তিব্য থয়ভি॥ ১৪২॥

অতি নির্মল তেজামর আত্মতত্ত্ব তিরোভ্ত অর্থাৎ অদৃশ্য হইলে পুরুষ জনাত্ম দেহকেই মোহবশতঃ "আমি" বলিয়া মনে করে। তথন রজোগুণের বিক্ষেপ নামক অতি প্রবল শক্তি কাম-ক্রোধাদি স্বীর বন্ধনকারী গুণের দ্বারা উহাকে ব্যথিত করে।

> মহামোহগ্রাহগ্রসনগলিভাত্মাবগননো ধিয়ো নানাবন্দ্রাঃ স্বয়মভিনয়ংস্তদ্গুণতয়া। অপারে সংসারে বিষয়বিষপুরে জলনিথো নিমজ্জ্যোরাজ্জ্যায়ং ভ্রমতি কুমতিঃ কুৎসিতগতিঃ॥১৪৩॥

তথন ইহার নানা প্রকারের নীচ বা ক্ৎসিতগতি প্রদায়ক ক্মতি
জীবকে বিষয়রূপ বিষের দ্বারা পরিপূর্ণ এই জপার সংসার-সমৃদ্র মধ্যে একবার
নিমজ্জিত ও একবার তাহা হইতে উত্থিত করে এবং মহামোহরূপ ক্জীরের
দ্বারা প্রস্ত হইয়া আত্মজ্ঞানের নাশ হইলে বৃদ্ধির গুণের অভিমানী হইয়া উহার
বিভিন্ন অবস্থার অভিনয় করিতে করিতে ভ্রমণ করে।

ভানুপ্রভাসাজ্জনিতাত্রপঙ্জি-ভানুং তিরোধায় বিজ্ঞতে যথা। আত্মোদিতাহঙ্কতিরাত্মতত্ত্বং তথা তিরোধায় বিজ্ঞতে স্বরম্॥ ১৪৪॥

বেমন স্থের তেজ্বারা উৎপন্ন মেঘসমূহ স্থাকেই আচ্ছাদিত করিয়া চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে তেমনি আত্মা হইতে প্রকটিত অহংকার আত্মাকে আচ্ছাদিত করিয়া স্বয়ং বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। আবরণশক্তি ও বিক্ষেপশক্তি—
কবলিতদিননাথে তুর্দিনে সান্দ্রমেথেব্যথয়তি হিমঝঞ্চাবায়ুরুগ্রো তথৈতান্।
অবিরত্তমসাত্মস্থারতে মূ ঢ়বুদ্ধিং
ক্ষপয়তি বহুত্বঃখৈন্তীত্রবিক্ষেপশক্তিঃ॥ ১৪৫॥

বেমন ছদিন সঘন মেঘমালার দ্বারা স্থাদেব আচ্ছাদিত হইলে অতি
ভয়ত্বর এবং শীতল বায়ু সকলকে ব্যথিত করে। তেমনি বৃদ্ধি নিরন্তর
তমোগুণের দ্বারা আবৃত হইলে মৃঢ় পুরুষকে তীত্র বিক্ষেপশক্তি নানা প্রকার
হংখ্যারা সন্তপ্ত করিয়া থাকে।

এভাজ্যানেব শক্তিভ্যাং বন্ধঃ পুংসঃ সমাগতঃ। বাজ্যাং বিমোহিতো দেহং মত্বাত্মানং ভ্রমত্যরম্॥ ১৪৬॥

এই ছই অর্থাৎ আবরণ ও বিক্ষেপ শক্তিই পুক্ষকে বন্ধন প্রাপ্ত করাইয়াছে এবং ইহাদের দারা মোহিত হইয়া পুক্র দেহকে আত্মা মনে করিয়া সংসার-চক্রে ভ্রমণ করিতেছে।

[ দেহকে আত্মা মনে করাই জীবের সর্বাপেক্ষা বড় ভুল।]

বন্ধ-নিরূপণ—

বীজং সংস্থৃতিভূমিজস্ম তু তমো দেহাত্মধীরস্কুরো রাগঃ পল্লবমন্দু কর্ম তু বপুঃ স্কন্ধোহসবঃ শাখিকাঃ। অগ্রাণীন্দ্রিয়সংহতিশ্চ বিষয়াঃ পুষ্পাণি তুঃখং ফলং নানাকর্মসমুদ্ধবং বস্তবিধং ভোক্তোত্র জীবঃ খগঃ॥ ১৪৭॥

সংসাররপ বৃক্ষের বীজ অজ্ঞান, দেহাত্মবৃদ্ধি উহার অঙ্ক্র, রাগ বা আসক্তিপত্র, কর্ম জল, শরীর স্বস্ত বা কাণ্ড, প্রাণ শাখা, ইন্দ্রিয় সকল উপশাখা, বিষয় পুষ্প এবং নানা প্রকারের কর্ম হইতে উৎপন্ন তুঃখ ফল এবং জীবরূপ পক্ষীই উহার ভোক্তা।

অজ্ঞানমূলোহয়মনাত্মবন্ধো নৈসর্গিকোহনাদিরনন্ত ঈরিতঃ। জন্মাপ্যয়ব্যাধিজরাদিত্রঃখ-প্রবাহপাতং জনয়ত্যমুশ্ব ॥ ১৪৮॥ এই জ্ঞানজনিত অনাত্মবন্ধকে স্বাভাবিক (স্বভাবস্তু প্রবর্ততে) অনাদি [কবে হইতে আরম্ভ হইরাছে কেহ বলিতে পারে না) ও অনম্ভ (জ্ঞান বিনা ইহার অস্ত বা নাশ হয় না) বলা হইরাছে। ইহাই জীবের জন্ম, মরণ, ব্যাধি ও জ্বাদি তৃঃধের প্রবাহ উৎপন্ন করিয়া দেয়।

আত্মানাত্মবিবেক—

নাজৈর্ন শক্তিরনিলেন বহ্ছিনা ছেন্তুঃ ন শক্যো ন চ কর্মকোটিভিঃ। বিবেকবিজ্ঞানমহাসিনা বিনা ধাতুঃ প্রসাদেন সিতেন মঞ্জুনা॥ ১৪৯॥

এই দ্বন্ধন বিধাতার বিশুদ্ধ কুপাধারা প্রাপ্ত বিবেক-বিজ্ঞান-রূপ শুল স্থলর-তীক্ষ্ণ-মহাথড়া বিনা অপর কোন অস্ত্র ( বর্ণা, বল্লম, সড়কি, তীর, বাণ প্রভৃতি বাহা নিক্ষেপ করা বার তাহা অস্ত্র ), শস্ত্র ( অসি, থড়া, কুপাণ, তরবারি প্রভৃতি বাহা হাতে করিয়া প্রহার করা বার শস্ত্র ) বায়ু, অয়ি অথবা কোটি কোটি কর্মসমূহদারা কাটা বায় না।

্রিই বন্ধন জজ্ঞানমূলক হইবার কারণ ব্রহ্মজ্ঞানদার। জ্ঞ্জান নির্তি হইলে উহার নাশ সম্ভব। জন্ধকার যেমন প্রকাশদারা দ্র হয়, তেমনি জ্ঞান জ্ঞানদারাই নাশ হইয়া থাকে।

শ্রুতিপ্রমাণৈকমতেঃ স্বধর্মনিষ্ঠা ভর্টেরবাত্মবিশুদ্ধিরস্ম।
বিশুদ্ধবুদ্ধেঃ পরমাত্মবেদনং
ভেটনব সংসারসমূলনাশঃ॥ ১৫০॥

যাহার শ্রুতির প্রামাণ্য বাক্যে দৃঢ় নিশ্চয় বা বিশ্বাস আছে, তাঁহারই স্বধর্মে নিষ্ঠা হয় এবং উহার দ্বারা চিত্তগুদ্ধি হইয়া থাকে। যাহার চিত্ত গুদ্ধ হয়, তাঁহার পরমাত্মার জ্ঞান হয় এবং জ্ঞানেই সংসাররূপ বৃক্ষের সমূলে নাশ হয়।

কোনৈরম্বন্যাতিঃ পঞ্চতিরাত্মা ন সংর্তো ভাতি। নিজশক্তিসমূৎপর্বিঃ শৈবালপটলৈরিবান্ধু বাপীন্থম্।। ১৫১॥ আপন শক্তিদারা উৎপন্ন শৈবালসমূহ (শেওলাসমূহ) দারা আচ্ছাদিত পুন্ধরিণীর জল যেমন দেখা যায় না তদ্রপ অন্নমরাদি পঞ্চ কোশের দ্বারা আবৃত আত্মা দৃষ্টিগোচর হয় না।

ি গীতায়ও ভগবান্ প্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন "নাহং প্রকাশঃ সর্বস্ত বোগমায়া-সমাবৃতঃ"। স্বীয় যোগমায়াদারা আবৃত হইবার কারণ আমি সকলের নিকট প্রত্যক্ষ হই না।]

> ভট্ছৈবালাপনরে সম্যক্ সলিলং প্রতীয়তে শুদ্ধম্। ভৃষ্ণাসন্তাপহরং সত্যঃ সৌখ্যপ্রদং পরং পুংসঃ॥ ১৫২॥ পঞ্চানামপি কোশানামপবাদে বিভাত্যয়ং শুদ্ধঃ। নিভ্যানদ্বৈরসঃ প্রভ্যগ্রপু পরঃ স্বয়ংজ্যোভিঃ॥ ১৫০॥

বেমন ঐ শৈবাল (শেওলা) পূর্ণরূপে অপসারিত হইলে মহয়ের তৃষ্ণারূপ তাপ দ্রকারক এবং তৎকালেই পরম স্থপ্রদায়ক জল স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতে থাকে তেমনি পঞ্চোশ দ্রীভূত হইলে ঐ গুদ্ধ,নিত্যানন্দকরসম্বরূপ, অন্তর্যামী, স্বয়ংপ্রকাশ প্রমাত্মা দীপ্তিমান হইতে থাকেন।

পঞ্কোশ অর্থাৎ অলময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় কোশের সমাক্ নিরাকরণ করা হইলে আআার সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে, যাহা হইতে সর্বহৃঃধের নির্ভি এবং সর্বস্থুপ প্রাপ্তি হয়।

> আত্মানাত্মবিবেকঃ কর্তব্যে। বন্ধনমুক্তয়ে বিছুষা। তেনৈবানন্দী ভবভি স্বং বিজ্ঞায় সচ্চিদানন্দম,॥ ১৫৪॥

্বন্ধনের নির্ত্তির জন্ম বিদান্ব্যক্তি আত্মাএবং অনাত্মার বিচার করিবেন। বিবেকের, দারা ত্বরং নিজেকে সচিদানন্দর্রপ জানিয়া তিনি আনন্দিত হন।

> যুঞ্জাদিষীকামিব দৃশ্যবর্গাৎ প্রভ্যঞ্চমাত্মানমসঙ্গমক্রিয়ম্। বিবিচ্য তত্র প্রবিলাপ্য সর্বং ভদাত্মনা ভিষ্ঠতি যঃ স মুক্তঃ॥ ১৫৫॥

যে পুরুষ স্বায় অসঙ্গ ও অক্রিয় প্রত্যগাত্মাকে অর্থাৎ অন্তরাত্মাকে মুঞ্জ্যাস হইতে ইষীকা বা শিব পৃথক্ করার মতন দৃশুবর্গ হইতে পৃথক্ করিয়া এবং এ সকল দৃশুকে আত্মায় লয় করিয়া আত্মভাবে স্থিত থাকেন, তিনিই মুক্ত। অন্নয় কোশ—

দেহোহয়মন্নভবনোহন্নময়স্ত কোশ-শ্চান্নেন জীবতি বিনশ্যতি ভদ্বিহীনঃ। ত্বক্চর্মমাংসরুধিরাস্থিপুরীষরাশি-র্নায়ং স্বয়ং ভবিতুমর্হতি নিত্যশুদ্ধঃ॥ ১৫৬॥

অন্ন হইতে উৎপন্ন এই দেহই অন্নমন্ত কোশ; যাহা অন্নমান্ত জীবিত থাকে এবং উহার অভাবে বিনাশ হইয়া যায়। এই ত্বক্ চর্ম, মাংস, রুধির, অস্থি এবং মলাদিসমূহ কথন স্বয়ং নিত্যগুদ্ধ আত্মা হইতে পারে না।

> পূর্ব জনৈরপি মৃতৈরপি নায়মন্তি জাতঃ ক্ষণং ক্ষণগুণোহনিয়তস্বভাবঃ। নৈকো জড়শ্চ ঘটবৎপরিদৃশ্যমানঃ স্বাত্মা কথং ভবতি ভাববিকারবেত্তা॥ ১৫৭॥

ইহা অর্থাৎ অন্নয়র কোশ জন্মের পূর্বে এবং মৃত্যুর পশ্চাৎও থাকে না, প্রতিক্ষণে জন্মগ্রহণ করে, প্রতিক্ষণে নাশ প্রাপ্ত হর অর্থাৎ ক্ষণভঙ্কুর এবং অস্থির-স্বভাব সম্পন্ন। ইহা অনেক তত্ত্বের সংঘাত বা সমষ্টি, জড় এবং ঘটের সমান দৃষ্টা। অতএব ইহা ভাব ও বিকারের জ্ঞাতা নিজ আত্মা কি প্রকারে হইতে পারে?

[ ঘট ঘটকে দেখিতে পারে না, কারণ ঘট জড় পদার্থ। ঘটের দ্রষ্টা চেতন হওয়া আবশুক। অতএব অন্নময় কোশের ভাব ও বিকারের জ্ঞাতা দেহ হইতে পারে না। মূল শ্লোকে 'আত্মা' বলিতে এখানে দেহকে লক্ষ্য করা হইয়াছে।]

> পাণিপাদাদিমান্দেহো নাত্মা ব্যঙ্গেহপি জীবনাৎ। ভন্তচ্ছক্তেরনাশাচ্চ ন নিয়ম্যো নিয়ামকঃ॥ ১৫৮॥

এই হন্ত-পদাদি বিশিষ্ট শরীর আত্মা হইতে পারে না, কারণ উহার অঙ্গ-ভঙ্গ হইলেও শক্তির নাশ না হওয়ায় পুফ্ষ অর্থাৎ জীব জীবিত থাকে। ইহা ব্যতীত যে শরীর স্বয়ং অন্তের দারা শাসিত বা নিয়ন্ত্রিত, সে কখনও শাসক বা নিয়ন্তা আত্মা হইতে পারে না।

[ অতএব আত্মা শরীর হইতে পৃথক বস্তু।]

দেহতদ্ধর্মতৎকর্মতদবস্থাদিসাক্ষিণঃ। স্বত এব স্বতঃ সিদ্ধং তদৈলক্ষণ্যমাত্মনঃ॥ ১৫৯॥

দেহ, উহার ধর্ম, উহার কর্ম এবং উহার অবস্থাদির সাক্ষী আত্মার উহা

হইতে পৃথক্তা স্বয়ংই ( স্বতঃ ) সিদ্ধ।

্ ঘটের দ্রষ্টা ঘট হইতে পৃথক্ হইরা থাকে, ঘট হয় না। সেইরূপ শরীরের দ্রুষ্টা সাক্ষী, শরীর হইতে পৃথক্ হইরা থাকে, শরীর হয় না, কেন না শরীর ক্ষড় হইবার দক্ষন, শরীরের সাক্ষী বা দ্রষ্টা হইতে পারে না। সাক্ষী সর্বদাই সাক্ষ্য হইতে বিলক্ষণ বা ভিন্নই হয়। এই তথ্য এত যুক্তিযুক্ত যে ইহাকে প্রমাণ করিতে অপর কিছুর প্রয়োজন হয় না। তাই উহা স্বতঃসিদ্ধ।]

শল্যরাশির্মাংসলিপ্তো মলপূর্ণোহতিকশ্মলঃ। কথং ভবেদয়ং বেত্তা স্বয়মেভদিলক্ষণঃ॥ ১৬০॥

অন্থি সকল মাংসদারা আবৃত এবং মলপূর্ণ এই অতি কৃৎসিত দেহ নিজ 
ইইতে ভিন্ন আপন জ্ঞাতা স্বয়ং কি প্রকারে হইতে পারে ?

্রিই সম্বন্ধে অপরোক্ষাত্মভূতি গ্রম্থে তুইটি অতি স্থন্দর শ্লোক পাওয়া স্বায়—

> আত্মা প্রকাশকঃ স্বচ্ছো দেহস্তামস উচ্যতে। তয়োরৈক্যং প্রপশুস্তি কিমজ্ঞানমতঃ পরম্॥

আত্মা সর্ব প্রকাশক এবং নির্মল, দেহ তমোময়, ঐ ত্ইয়ের একতা দেখিবার মত আরবড় অজ্ঞান কি হইতে পারে ?

> আত্মা জ্ঞানময়ঃ পুণ্যো দেহো মাংসলয়োহশুচিঃ। তয়োরেক্যং প্রপশ্যন্তি কিমজ্ঞানমতঃ পরম্॥

আত্মা জ্ঞানস্বরূপ এবং পবিত্র, দেহ মাংসময় এবং অপবিত্র, ঐ তুরের একতা দেখিবার মত আর বড় অজ্ঞান কি হইতে পারে ? ]

> ত্বঙ্মাংসমেদোহস্থিপুরীষরাশা-বহুং মতিং মু ঢ়জনঃ করোতি। বিলক্ষণং বেন্তি বিচারশীলো নিজ স্বরূপং পরমার্যভূতম্॥ ১৬১॥

#### বিবেক-চূড়ামণিঃ

68

চর্ম, মাংস, মেদ, অস্থি ও মলরাশির সমষ্টি এই শরীরে মৃঢ়জনই অহং-বৃদ্ধি (আমিবৃদ্ধি) করিয়া থাকে। বিচারশীল ব্যক্তি তো আপন পরমার্থ-স্বরূপকে ইহা হইতে অর্থাৎ অন্নময়কোশ হইতে পৃথক্ই জানেন।

> দেহোহহমিত্যেব জড়স্য বৃদ্ধি-দেহে চ জীবে বিদ্বযুষ্থহংধীঃ। বিবেকবিজ্ঞানবতো মহাদ্মনো ব্রহ্মাহমিত্যেব মতিঃ সদাদ্মনি॥ ১৬২॥

জড় ব্যক্তিদের "আমিই দেহ বা দেহই আমি" এই প্রকার দেহে অহংবৃদ্ধি হইয়া থাকে। বিদ্যান অর্থাৎ বাঁহারা কেবল শাস্ত্র পড়িয়াছেন কিন্তু আত্মজ্ঞান লাভ করেন নাই তাঁহারা "জীবাত্মাতে" অহংবৃদ্ধি করেন। বিবেক-বিজ্ঞানযুক্ত মহাত্মাদের "আমি ব্রহ্ম"—সত্যস্ত্ররূপ আত্মাতেই সদা এইরূপ দৃঢ় বৃদ্ধি হয়।

অত্রাত্মবৃদ্ধিং ত্যঙ্গ মু ঢ়বুদ্ধে

ত্বঙ্গ্ মাংসমেদোহস্থিপুরীষরাশো।

সর্বাত্মনি ভক্ষণি নির্বিকল্পে

কুরুষ্ব শান্তিং পরমাং ভজস্ব ॥ ১৬৩॥

অরে মূর্য! এই ত্বক্, মাংস, মেদ, অস্থি ও মলাদিসমূহে আত্মবৃদ্ধি পরিত্যাগ কর এবং সর্বাত্মা নির্বিকল্প বন্ধেই আত্মভাব করিয়া পরমশাস্তি লাভ কর।

> দেহেন্দ্রিয়াদাবসতি ভ্রমোদিতাং বিদ্বানহংতাং ন জহাতি যাবং। তাবন্ধ ভত্যান্তি বিমুক্তিবার্তা-প্যস্তেষ বেদান্তনয়ান্তদর্শী ॥ ১৬৪॥

যে পর্যন্ত বিদ্বান্ অসং দেহ ও ইক্রিয়াদিতে ভ্রমবশতঃ উৎপন্ন অহংভাব ত্যাগ না করেন, সে পর্যন্ত তিনি বৈদান্ত-দিদ্ধান্তের পারদর্শী হইলেও তাঁহার মৃক্তির কোন কথাই উঠিতে পারে না।

[ সার কথা হইল বন্ধবিভাবিষয়ক শান্ত পড়িলেই মৃক্তি হয় না। জীব-ব্রক্ষের একতার অপরোক্ষামূভব বা সাক্ষাৎ অমূভব হওয়া প্রয়োজন।]

8

#### প্রীপ্রী আদিশঙ্করাচার্যবির চিত-

ছায়াশরীরে প্রতিবিদ্ধগাত্তে যৎস্থপ্রদেহে হুদি কল্পিতাঙ্গে। যথাত্মবুদ্ধিন্তব নাস্তি কাচি-জ্জীবচ্ছরীরে চ তথৈব মাস্ত॥ ১৬৫॥

40

ছায়া, প্রতিবিম্ব, অপ্ন এবং মনের কল্লিত কোন শরীরে বেমন তোমার কথনও আত্মবৃদ্ধি হয় না, তেমনি জীবিত শরীরেও কথন আত্মবৃদ্ধি বেন না হয়।

[ নিজের ছায়া দেখিয়া যেমন কেহ বলে না "আমি ছায়া" অথবা দর্পণে স্বীয় প্রতিবিম্ব দেখিয়া যেমন কেহ বলে না "আমি প্রতিবিম্ব"। এই যুক্তিছারা এই স্থুল শরীর দর্শন করিয়া বলা উচিৎ নহে যে "আমি স্থুল শরীর।" ]

> দেহাত্মধীরেব নৃণামসদ্ধিয়াং জন্মাদিত্যুখপ্রভবস্থ বীজন্। যতস্ততত্ত্বং জহি তাং প্রযত্না-ত্তাক্তে তু চিত্তে ন পুনর্ভবাশা॥ ১৬৬॥

বেহেতৃ দেহাত্ম-বৃদ্ধিই অসদ্বৃদ্ধি মানবের জন্মাদি তৃঃখসমূহের উৎপত্তির হেতৃ; অতএব তৃমি যত্নপূর্বক উহা ত্যাগ কর। ঐ প্রকার বৃদ্ধির পরিত্যাগে আর পুনর্জন্মের কোন আশঙ্কা থাকিবে না।

[দেহে আত্মবৃদ্ধি হইবার জন্মই বারংবার দেহ ধারণ করিতে হয়, ঐ প্রকার বৃদ্ধির পরিত্যাগে অহংবৃদ্ধি হয়। ব্রন্ধে অহংভাব স্থদৃঢ় হইলে আর জন্ম কোথায় ?]

প্রাণময় কোশ—
কর্মেন্দ্রিয়ঃ পঞ্চতিরঞ্চিতোহয়ং
প্রাণো ভবেৎপ্রাণময়স্ত কোশঃ।
যেনাত্মবানমময়োহমপূর্ণঃ
প্রবর্ডভেহসৌ সকলক্রিয়াস্থ ॥ ১৬৭ ॥

পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়দারা যুক্ত এই প্রাণই প্রাণমর কোশ বলিয়া কথিত হইয়া থাকে; এই প্রাণমর কোশের সহিত যুক্ত হইয়া অয়ময় কোশ অয়দারা তৃপ্ত হইয়া সমস্ত কর্মে প্রবৃত্ত হয়।

## বিবেক-চূড়ামণিঃ

-Les

নৈবাত্মাপি প্রাণময়ো বায়ুবিকারো গন্তাগন্তা বায়ুবদন্তর্বহিরেষঃ। যম্মাৎকিঞ্চিৎকাপি ন বেন্ত্রীষ্টমনিষ্টং ত্বং বান্তং বা কিঞ্চন নিত্যং পরতন্ত্রঃ ॥ ১৬৮॥

প্রাণমর কোশ ও আত্মা নহে; ইহা বায়্র বিকার। বায়্র সমানই ইহা বাহিরে-ভিতরে গতিশীল এবং নিত্য পরতন্ত্র অর্থাৎ পরবশ। ইহা কথনও স্বীয় ইষ্ট-অনিষ্ট, আপন-পর কিছুই জানে না, কারণ ইহা স্বরং জড় বস্তু।

মলোময় কোশ—

জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি চ মনশ্চ মনোময়ঃ স্থাৎ]
কোশো মমাহমিতি বস্তুবিকল্পহেতুঃ।
সংজ্ঞাদিভেদকলনাকলিতো বলীয়াংস্তুৎপূর্বকোশমভিপূর্য বিজ্ঞতে যঃ॥ ১৬৯॥

জ্ঞানেজিয়সমূহ এবং মনই 'আমি', 'আমার' ইত্যাদি বিকল্পের হেতু মনোমর কোশ। এই মনোমর কোশকে নামাদি ভেদ-কল্পনার বা ক্ষুরণের বারা জানা যায় এবং ইহা অতিশয় বলবান্ এবং পূর্ব-কোশহয়কে অর্থাৎ অলমর ও প্রাণমর কোশ তুইটিকে ব্যাপিয়া আছে।

> পঞ্চেন্ত্রিঃ পঞ্চভিরেব হোতৃভিঃ প্রচীয়মানো বিষয়াজ্যধারয়া। জাজল্যমানো বহুবাসনেন্ধনৈ-র্মনোময়াগ্নির্দহতি প্রপঞ্চম্॥ ১৭০॥

পঞ্চেররপ পঞ্চ হোতাদের দারা বিষয়রপী দ্বতের আহুতিসমূহের সাহাষ্যে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত এবং নান। প্রকারের বাসনা সদৃশ ইন্ধনের যোগে প্রজ্ঞান্তি এই মনোময় অগ্নি সম্পূর্ণ দৃশ্য-প্রপঞ্চকে দগ্ধ বা সম্ভপ্ত করিতেছে।

ি সার কথা হইল যথন ইন্দ্রিয়বর্গ বাসনারপী ইন্ধনকে জালাইয়া প্রকটিত মনোময় অগ্লিতে বিষয়কে আছতি দেয় তথন এই সম্পূর্ণ বিশ্বসংসার সম্ভপ্ত হয়। 62

## শ্রীশ্রীআদিশঙ্করাচার্যবিরচিত-

ন হাস্ত্যবিত্যা মনসোহতিরিক্তা মনো হ্যবিত্যা ভববন্ধহেতুঃ। ভশ্মিদ্বিনষ্টে সকলং বিনষ্টং বিজ্—স্থিতেহশ্মিন্ সকলং বিজ্—স্পতে॥ ১৭১॥

মনের অতিরিক্ত অবিভা নামে অন্ত কিছু নাই, মনই ভববন্ধনের একমাত্র হেতু অবিভা। উহা নষ্ট হইলে সব কিছু নষ্ট হইয়া যায় এবং উহার জাগরণে সব কিছুর প্রতীতি বা উপলব্ধি হইতে থাকে।

[ এই জন্মই শাস্ত্র বলিগাছেন "মন এব মনুয়াণাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ"।
মনই মানুষের বন্ধন এবং মৃক্তির কারণ। ]

স্বপ্নেহর্থশূল্যে স্ক্জিভি স্বশক্ত্য। ভৌক্তাদি বিশ্বং মন এব সর্বম্। ভথৈব জাগ্রভ্যপি নো বিশেষ-স্তৎসর্বমেভন্মনসো বিজ্ঞ্জনম্ ॥ ১৭২ ॥

বে অবস্থাতে পদার্থ বলিয়া কোন বস্তুই বিজমান থাকে না, সেই স্বপ্না-বস্থাতে মনই স্বীয় শক্তির প্রভাবে সম্পূর্ণ ভোক্তা-ভোগ্যাদি প্রপঞ্চ রচনা করে। তক্রপ জাগ্রদবস্থাতেও কোন বৈশিষ্ট্য বা প্রভেদ নাই; অতএব এই সকলই মনের বিলাসমাত্র বলিয়া জানিবে।

[মন বেষন স্বপ্নে সৃষ্টি রচনা করে তেমনি জাগ্রতের সৃষ্টিও মনই রচনা করিতেছে। বেমন জাগ্রদবস্থাতে স্বপ্নসৃষ্টি মিখ্যা প্রতীয়মান হয় তদ্রপ আত্ম-সাক্ষাৎকার হইলে অর্থাৎ ব্রক্ষজ্ঞান হইলে জাগ্রৎসৃষ্টিও অসত্য বা মিখ্যা বলিয়াঃ প্রতিভাসিত হয়।]

> স্বযুপ্তিকালে মনসি প্রলীনে নৈবান্তি কিঞ্চিৎসকলপ্রসিদ্ধেঃ। অতো মনঃকল্পিত এব পুংসঃ সংসার এতস্য ন বস্তুতোহস্তি॥ ১৭৩॥

স্থৃপ্তিকালে অর্থাৎ নিদ্রাবস্থার মন লীন হইরা গেলে কিছুই যে থাকে না, ইহা সকলেরই জানা আছে। অতএব পুরুষের অর্থাৎ জীবের এই সংসার মনেরই কল্পনামাত্ত; বস্তুতঃ ইহার কোন অন্তিত্ব নাই।

[ वन्तन এবং মৃক্তি ছইই মনের কল্পনা।]

## বিবেক-চূড়ামণিঃ

বায়্নানীয়তে মেখঃ পুনস্তেনৈব নীয়তে। মনসা কল্প্যতে বন্ধো মোক্ষস্তেনৈব কল্পতে॥ ১৭৪॥

মেঘ বেমন বায়ুর দারাই চালিত হইয়া আদে এবং পুনরায় উহার দারাই চালিত হইঃা চলিয়া যায়, সেই প্রকার মনের কল্পনা হইতেই বন্ধন এবং মনের কল্পনা হইতেই মোক্ষ হইয়া থাকে।

বিশ্ববপক্ষে আতার বন্ধন ও মোক্ষ বলিয়া কিছু নাই, উহা দর্বদাই মৃত্ত, "বন্ধ মোক্ষো ন বিভেতে নিত্যমৃক্তশু চাত্মনঃ"। সার কথা হইল "মন এবং মহুয়াণাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ"। মনই মহুয়োর বন্ধন ও মোক্ষের কারণ। অতএব মনকে নাশ করিতে পারিলেই সব ঝঞ্চাট মিটিয়া যার। বাসনার ক্ষয় না হইলে মনের নাশ হয় না।]

দেহাদিসর্ববিষয়ে পরিকল্প্য রাগং বশ্বান্তি ভেন পুরুষং পশুবদ্গুণেন। বৈরক্তমত্র বিষবৎস্থ বিধায় পশ্চা-দেনং বিমোচয়তি তম্মন এব বন্ধাৎ॥ ১৭৫॥

এই মনই দেহাদি সব বিষয়সমূহে বাগ (আসক্তি) কল্পনা করিয়া পশুকে বেমন রজ্জুদারা বন্ধন করে সেই প্রকার উহার দারা অর্থাৎ রাগদারা উত্তমরূপে পুরুষকে (জীবকে) বন্ধন করিয়া থাকে। পুনঃ বিষবৎ বিষয়ে বিরসতা মনই উৎপন্ন করিয়া জীবকে বন্ধন হইতে মুক্ত করে।

[ মোট কথা বিষয়াদক্তিতেই বন্ধন এবং বিষয়-বিরক্তিতেই মোক্ষ। ]

ভস্মান্মনঃ কারণমস্থা জন্তো-র্বন্ধস্থা মোক্ষস্য চ বা বিধানে। বন্ধস্থা হেজুর্মলিনং রজোগুলৈ-র্মোক্ষস্য শুদ্ধং বিরজস্তমস্কন্॥ ১৭৬॥

এইজন্ম জীবের বন্ধন এবং মোক্ষের বিধানে মনই একমাত্র কারণ। রজোগুণের ছারা এই মন মলিন হইয়া বন্ধনের হেতু হয় এবং মনই রজ-তম বিরহিত গুদ্ধ সাল্পিক হইয়া মোক্ষের কারণ হইয়া থাকে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

. 60

বিবেকবৈরাগ্যগুণাভিরেকাচ্ছুদ্ধত্বমাসাজ মনো বিমুক্তৈ ৷
ভবভ্যভো বুদ্ধিমভো মুমুক্ষো—
স্তাভ্যাং দুঢ়াভ্যাং ভবিতব্যমগ্রে ॥ ১৭৭ ॥

বিবেক-বৈরাগ্যাদি গুণের উৎকর্য নিবন্ধন মন শুদ্ধতা প্রাপ্ত হইরা মৃক্তির হেতু হয়, অতএব বৃদ্ধিমান্ মৃমৃক্ষুর (মৃক্তিইচ্ছুকের) প্রথমে এই ছুইটি অর্থাৎ জ্ঞান ও বৈরাগ্য দৃঢ় হওয়া আবশুক।

জ্ঞান ও বৈরাগ্য মৃমৃক্কে শীঘ্র মৃক্তির দিকে লইয়া বায়, এই কারণে সাধনপথে ইহাদের এত মহত্ব।]

> মনো নাম মহাব্যান্তো বিষয়ারণ্যভূমিষু। চরত্যত্ত ন গচ্ছস্ত সাধবো যে মুমুক্ষবঃ॥ ১৭৮॥

মন নামে ভয়য়র ব্যাদ্র বিষয়য়প বনে বিচরণ করে। যে সাধু মৃমৃক্ তিনি যেন ক্লাপি তথায় গমন না করেন।

[ মৃক্তি ইচ্ছুকের পক্ষে বিষয় বিষবৎ সর্বথা ত্যাজ্য।]

মনঃ প্রসূতে বিষয়ানশেষান্
স্থলাত্মনা সৃক্ষমতয়া চ ভোজ্ঞঃ।
শরীরবর্ণাগ্রমজাতিভেদান্
গুণক্রিয়াহেতুফলানি নিভ্যম্॥ ১৭৯॥

মনই সম্পূর্ণ স্থল-স্ক্ষ বিষয়সমূহকে, শরীর, বর্ণ, আশ্রম, জাত্যাদি নানা প্রকার ভেদ এবং গুণ, ক্রিয়া, হেতু ও ফলাদি ভোক্তার জন্ত সন্ত উৎপন্ন করিয়া থাকে।

> অসঙ্গচিদ্রপমনুং বিমোহা দেহেন্দ্রিয়প্রাণগুণৈর্নিবধ্য। অহংমমেতি ভ্রময়ত্যজভ্রং মনঃ স্বক্কত্যেরু ফলোপভুক্তিযু॥ ১৮০॥

ু এই অসঙ্গ চিদ্রপ আত্মাকে মোহিত করিয়া এবং ইহাকে দেহ, ইন্দ্রির, প্রাপাদি গুণের দারা বাঁধিয়া, এই মনই ইহাকে "আমি" "আমার"ভাবে ভাবিত করিয়া আপন কর্ম এবং তাহার ফলভোগের জন্ম নিরন্তর ভ্রমণ করাইতেছে। অধ্যাসদোষাৎ পুরুষস্য সংস্থতি-রধ্যাসবন্ধস্তমুনৈব কল্পিতঃ। রজস্তমোদোষতোহবিবেকিনো জন্মাদিত্যুখস্য নিদানমেতৎ॥ ১৮১॥

অধ্যাস-দোষে দ্যিত পুরুষেরই জন্ম-মরণরপ সংসার ভোগ হইয়া থাকে এবং এই অধ্যানের বন্ধন পুরুষের অর্থাৎ জীবের ঘারা কল্লিত। রক্তমাদি-দোষযুক্ত অবিবেকী পুরুষের অধ্যাসই জন্মাদিছ:থের মূল হেতু।

[কোন বস্তুতে ভিন্ন বস্তুর কল্পনাকে বেদান্তশাস্ত্র অধ্যাস (Illusion) বলে। যেমন রজ্জতে সর্পজ্ঞান বা শুক্তিতে রজতজ্ঞান, অনুরূপ প্রকারে আত্মাতে দেহবৃদ্ধিই সর্ব দৃঃথের আকর বা উৎপত্তিস্থান।]

> অভঃ প্রান্তর্মনোহবিত্যাং পণ্ডিভান্তত্ত্বদর্শিনঃ। যেনৈব ভ্রাম্যতে বিশ্বং বায়ুনেবাভ্রমণ্ডলম্॥ ১৮২॥

সেইজন্ম তত্ত্বদর্শী বিদ্যান ব্যক্তি মনকেই অবিদ্যা বলেন। বায়ুদারা মেঘ-মগুল যেমন আম্যমান হইয়া থাকে তেমনই সম্পূর্ণ বিশ্ব এই অবিদ্যাদার। ঘূর্ণার্মান হইতেছে।

পূর্বে ১৭১ শ্লোকে এই কথাই বলা হইয়াছে, "হাস্তাবিছা মনলোহতি-বিক্তা, মনোহ্যবিছা ভববন্ধহেতৃ:।" মনের অতিবিক্ত অবিছা নামে অন্ত কিছু নাই, মনই ভববন্ধনের একমাত্র হেতৃ অবিছা।]

> তন্মনঃশোধনং কার্যং প্রয়ত্ত্বেন মূমুকুণা। বিশুদ্ধে সভি চৈতশ্মিমূক্তিং করফলায়তে॥ ১৮৩॥

মৃমুক্ষুর বত্নসহকারে ঐ মনের শোধন করা আবশুক। মনের শুদ্ধি হইলে
মৃদ্ধি তো হস্তামলকবৎ অর্থাৎ করতলম্থিত আমলকীর স্থায় অনায়াসে প্রাপ্ত হয়।

নোকৈকসক্ত্য। বিষয়েষু রাগং
নিমু ল্য সংগ্রস্য চ সর্বকর্ম।
সচ্ছুদ্ধয়া যঃ শ্রেবণাদিনিষ্ঠো
রক্তঃস্বভাবং স ধুনোভি বুদ্ধেঃ॥ ১৮৪॥

মোক্ষের অন্ধরাগে যে ব্যক্তি বিষয়ের আসক্তি নিম্ল করিয়া এবং সর্বকর্ম-ত্যাগকরতঃ শুদ্ধ শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া শ্রবণাদিতে তৎপর, তিনি বৃদ্ধির রজোময় স্বভাব যে চঞ্চলতা তাহা নষ্ট করেন।

[ শ্রবণাদি বলিতে এথানে আচার্যপাদ শ্রীশঙ্কর শ্রবণ, মনন ও নিদি-ধ্যাসনকে লক্ষ্য করিতেছেন।]

> মনোময়ো নাপি ভবেৎপরাত্মা ছাত্যন্তবত্ত্বাৎ পরিণামিভাবাৎ। তুঃখাত্মকত্বাদ্বিষয়ত্বহেতো-ক্র'ষ্টা হি দৃশ্যাত্মত্রয়া ন দৃষ্টঃ॥ ১৮৫॥

মনোময় কোশও আদ্যন্তবান্ অর্থাৎ উৎপত্তি ও বিনাশনীল, পরিণামী, তৃঃখদায়ক এবং বিষয়রূপ। উহা কথনও পরাত্মা হইতে পারে না, যে হেতু
দ্রষ্টাকে কভু দৃশ্য হইতে দেখা যায় না।

বিজ্ঞানময় কোশ—

বৃদ্ধিবুদ্ধীব্রিংয়ঃ সার্ধং সর্বত্তিঃ কর্তৃ লক্ষণঃ। বিজ্ঞানময়কোশঃ স্যাৎ প্রংসঃ সংসারকারণম্॥ ১৮৬॥

জ্ঞানে দ্রির-সম্বের সহিত বৃত্তিযুক্ত বৃদ্ধিই কর্তৃত্বাভিমানী লক্ষণযুক্ত বিজ্ঞানময় কোশ। এই বিজ্ঞানময় কোশ ও পুরুষের অর্থাৎ জীবের জন্মরণরূপ সংসারের কারণ।

[ একই অন্তঃকরণের সংশয়াত্মিকা বৃত্তি মন এবং নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তি বৃদ্ধি। এই জন্ম মনের করণত্ব এবং বৃদ্ধির কর্তৃত্ব। ]

> অনুব্রজচিৎপ্রতিবিদ্ধশক্তি-র্বিজ্ঞানসংজ্ঞ: প্রকৃতের্বিকারঃ। জ্ঞানক্রিয়াবানহমিভ্যজব্রুং দেহেন্দ্রিয়াদিম্বভিমক্সতে ভূশম্॥ ১৮৭॥

চিত্ত এবং ইন্দ্রিয়াদির অন্থগমনকারী চৈতন্মের প্রতিবিদ্বশক্তিই "বিজ্ঞান" নামক প্রকৃতির বিকার। উহা "আমি জ্ঞানবান্ ও ক্রিয়াবান্" এই প্রকার দেহ এবং ইন্দ্রিয়াদিতে নিরন্তর অভিমান করিতেছে। অনাদিকালোহয়মহংস্কভাবো জীবঃ সমস্তব্যবহারবোঢ়া। করোতি কর্মাণ্যপি পূর্ববাসনঃ পুণ্যান্তপুণ্যানি চ তৎফলানি॥ ১৮৮॥

ভূঙ্ ক্তে বিচিত্রাস্থপি বোনিযু ব্রজ-ন্ধায়াতি নির্যাত্যধ উধর্ব বেবঃ। অসৈয়ব বিজ্ঞানময়স্য জাগ্রৎ— স্বপ্নাত্যবস্থা স্থখতুঃখভোগঃ॥ ১৮৯॥

দেহাদিনিষ্ঠাশ্রমধর্মকর্ম —
গুণাভিমানং সততং মমেভি।
বিজ্ঞানকোশোহয়মতিপ্রকাশঃ
প্রকৃষ্টসাগ্লিধ্যবশাৎ পরাত্মনঃ।
অতো ভবত্যেষ উপাধিরস্য
যদাত্মধীঃ সংসরতি ভ্রমেণ।। ১৯০॥

এই অহংমভাব বিজ্ঞানময় কোশই অনাদিকাল হইতে জীব এবং সংসারের বাবতীয় নির্বাহকারী বা সম্পাদনকারী কর্তা। ইহা আপন পূর্ব-বাসনার দক্ষন পাপ-পূণ্যময় বহু কর্ম করে ও উহার ফল ভোগ করে; এবং বিচিত্র বোনিসমূহে ভ্রমণকরত: কথন নীচে আদে, আবার কথন উপরে গমন করে। জাগ্রৎ, অপ্নাদি অবস্থা সকল, স্থথ-তৃ:খাদি ভোগ, দেহাদিতে আত্মাভিমান, আশ্রমাদির ধর্ম-কর্ম, গুণাদির অভিমান এবং মমতাদি এই বিজ্ঞানময় কোশেই সর্বদা অবস্থান করে। ইহা আত্মার অতি নিকটতার কারণ অত্যন্ত প্রকাশময়। অতএব এই বিজ্ঞানময় কোশ আত্মার উপাধি; যাহাতে ভ্রমবশত: আত্ম-বৃদ্ধি করিয়া জীব জন্ম-মরণরূপ সংসাবচক্রে পতিত হয়।

[বিজ্ঞানময় কোশের এই সব কর্তৃত্ব-লক্ষণ থাকিবার জন্ত "পুংসঃ সংসার-কারণম্"। পুরুষের অর্থাৎ জীবের সংসারের কারণ হইয়া থাকে।]

> আত্মার উপাধি হইতে অসঙ্গতা— যোহয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু হৃদি ক্ষুরৎস্বয়ংজ্যোতিঃ। কূটস্থঃ সম্নাত্মা কর্তা ভোক্তা ভবত্যুপাধিস্থঃ॥ ১৯১॥

এই বে স্বয়ংপ্রকাশ বিজ্ঞানস্বরূপ আত্মা যিনি হৃদয়ের মধ্যে প্রাণাদিতে ক্রিড হইতেছেন, তিনি কুটস্থ অর্থাৎ নির্বিকার আত্মা হওয়া সত্তেও উপাধির কারণ কর্তা-ভোক্তার মতন যেন হইয়া যান।

[বিজ্ঞানময়-কোশদারা উপহিত আত্মা নিজেকে পরিচ্ছিন্ন বা সীমাবদ্ধ দেখে।]

> স্বয়ং পরিচ্ছেদমুপেত্য বুদ্ধে-স্তাদাখ্যুদোষেণ পরং মুষাখ্যনঃ। সর্বাত্মকঃ সম্লপি বীক্ষতে স্বয়ং স্বতঃ পৃথকৃত্বেন মুদো ঘটানিব॥ ১৯২॥

সেই পরাত্মা মিথ্যা-বৃদ্ধিবশতঃ পরিচ্ছিন্ন অর্থাৎ সীমাবদ্ধ হইয়া উপাধির সহিত একীভূত হইবার দোবে স্বয়ং সর্বাত্মা হইয়াও ঘট যেমন মৃত্তিকা হইতে নিজেকে পৃথক্ মনে করে তদ্রপ আপনি আপনাকে নিজ হইতে ভিন্ন করিয়া দেখে।

[ ঘটের উপাদান কারণ মৃত্তিকা, মৃত্তিকার কার্য ঘট স্বীয় কারণ মৃত্তিকা হইতে ভিন্ন হয় না, সেই প্রকার উপাধির সংযোগে অনস্ত পরমাত্মা নিজেকে পরিচ্ছিন্ন বা সীমাবদ্ধ বিজ্ঞানময় কোশের মতন বলিয়া বোঝেন, কিন্তু বাস্তবপক্ষে তাহা নহে—পরমাত্মাই।]

> উপাধিসম্বন্ধবশাৎপরাত্মা হ্যপাধিধর্মানন্ম ভাতি তদ্গুণঃ। অয়োবিকারানবিকারিবহ্ছিবৎ সদৈকর্মপোহপি পরঃ স্বভাবাৎ॥ ১৯৩॥

শেই পরাত্মা স্বরূপতঃ তো সদা একরপেই বিভ্নমান আছেন তথাপি উপাধির সম্বন্ধহেতু উহার অর্থাৎ উপাধির গুণসমূহের সহিত যুক্তের মত হইবার দক্ষন উহার ধর্মের সহিত প্রকাশিত হইতে থাকেন; বেমন অবিকারী অগ্নি, বিকারী লোহের সহিত ব্যাপ্ত হইয়া বিকারীর সদৃশ প্রকাশিত হয়।

, [বিবিধ আকারের লৌহ অগ্নিতে তপ্ত হইবার ফলে অগ্নির স্থায় প্রকাশমান ও দাহকত্ব শক্তিসম্পন্ন হয়। যগুপি অগ্নি স্বভাবতঃ নিজে নিবিকার তথাপি ঐ লৌহের সাথে তাদাত্ম্যকতার কারণ ঐ লৌহের আকারের স্থায় প্রতিভাসিত বিবেক-চূড়ামণিঃ

হয়। লোহখণ্ড যদি গোলাকার হয় তাহা হইলে অগ্নি গোল দেখায়, বিকোণ হইলে বিকোণ এবং চতুকোণ হইলে চতুকোণ। নিবিকার একরস, ষড্ভাবা-তীত অর্থাৎ ষড়-বিকার বহিত হইষাও প্রমাত্মা উপাধির সংযোগ হেতু জীবের স্থায় হইয়া বান।]

মুক্তি কি প্রকারে হইবে ?

শিশ্য উবাচ

ভ্রমেণাপ্যন্তথা বাস্ত জীবভাবঃ পরাত্মনঃ। ভতুপাধেরনাদিত্বাম্নানাদের্নাশ ইয়্যতে॥ ১৯৪॥

শিশু বলিতেছে—ভ্ৰমবশতঃই হউক অথবা অন্ত বে কোন কারণেই হউক পরমাত্মাই তো জীব ভাবকে প্রাপ্ত হইয়াছেন; এবং উহার উপাধি জনাদি হইবার হেতু সেই অনাদি বস্তুর নাশ হইতে পারে না।

> অতোহস্য জীবভাবোহপি নিড্যো ভবতি সংস্থতিঃ। ন নিবর্তেত তম্মোক্ষঃ কথং মে শ্রীগুরো বদ॥ ১৯৫॥

অতএব এই আত্মার জীবভাবও নিত্য। এইরূপ হইবার দরুন ইহার জন্ম-মরণরূপ সংসারচক্রও কভু নিবৃত্ত হইতে পারে না; অতএব হে গুরুদেব। তাহা হইলে বলুন, ইহার মৃক্তি কি প্রকারে হইবে।

আত্মজানই মুক্তির উপায়—

শ্রীগুরুরুবাচ সম্যক্পৃষ্টঃ ত্বয়া বিদ্বন্ সাবধানেন ভচ্ছ,পু। প্রামাণিকী ন ভবতি ভ্রান্ত্যা মোহিতকল্পনা॥ ১৯৬॥

শিয়ের প্রশ্নের উত্তরে শীগুরু বলিতেছেন, হে বংস! তৃমি বড়ই বৃদ্ধিমান, তৃমি ঠিক প্রশ্নই করিয়াছ। ভাল কথা—এখন সাবধান হইয়া শ্রবণ কর। দেখ, মোহযুক্ত অজ্ঞান পুরুষের ভ্রমবশতঃ কল্পনা কথনও প্রমাণিক বা বিশাস্যোগ্য বলিয়া মানা যায় না অর্থাৎ স্থীকার করা যায় না।

লান্তিং বিনা ত্বসঙ্গস্য নিক্রিয়স্য নিরাক্ততেঃ। ন ঘটেতার্থসম্বন্ধো নভসো নীলতাদিবৎ ॥ ১৯৭॥ বেমন আকাশের সহিত নীলিমার সম্বন্ধ ভ্রমবশতঃ লোকে করিয়া থাকে, তেমনি যে অসম্ব, নিজ্ঞিয় এবং নিরাকার, সেই আত্মার পরার্থের সহিত ভ্রমাতিরিক্ত কোন প্রকার সম্বন্ধ হইতেই পারে না।

[ অসন্ধ, নিজিয়, নিরাকার আকাশে মৃঢ় ব্যক্তি নীল বর্ণের আরোপ করিয়া থাকে, আকাশে নীলিমা আছে, এই প্রকার বলিয়া থাকে। প্রকৃতপক্ষ আকাশ বর্ণরহিত, ব্যবধান-বশতঃ আকাশে বর্ণ প্রভিভাসিত হয়। অজ্ঞানের দক্ষন আকাশে বেমন নীলিমা হয় সেই প্রকার শুদ্ধ সচিদানন্দ্রন প্রমাত্মায় জগৎ দেখায়।]

স্বস্য দ্রষ্টু র্নিগুণস্যাক্রিয়স্য প্রভ্যথোধানন্দর্মপস্য বুদ্ধেঃ। ভ্রান্ত্যা প্রাপ্তো জীবভাবো ন সভ্যো নোহাপায়ে নাস্ত্যবস্তুম্ব ভাবাৎ॥ ১৯৮॥

যে দাক্ষী, নিগুৰ্ণ, অক্রিয় এবং প্রত্যগ্জানানন্দস্বরূপ দেই আত্মায় বুদ্ধির অমেই জীবভাব আদিয়াছে, উহা কিন্তু বাস্তবিক নহে, কারণ উহা অবস্তুরূপ হইবার কারণ, মোহ বা অজ্ঞান দূর হইলে স্বভাবতঃই উহা আর থাকে না।

প্রতিশরীরে অন্তভবকারী যে আত্মা রহিয়াছেন তাঁহাকে প্রত্যগাত্মা কহে। তিনি সংস্করপ, চিৎস্বরূপ বা জ্ঞানম্বরূপ এবং আননদম্বরূপ।

> যাবদ্ ভ্রান্তিস্তাবদেবাস্য সত্তা নিথ্যাজ্ঞানোজ্জ্বস্তিতস্য প্রমাদাৎ। রজ্জাং সর্পো ভ্রান্তিকালীন এব ভ্রান্তের্নাশে নৈব সর্পোহপি ভদ্বৎ॥ ১৯৯॥

বেমন ভ্রম বা অজ্ঞানের স্থিতিকালপর্যন্ত রজ্জুতে দর্প প্রতীত হইরা থাকে,
ভ্রম বা অজ্ঞান নাশ হইলে দর্পপ্রতীতি বেমন আর থাকে না, তেমনি বৃতক্ষণ
পর্যন্ত ভ্রম বা অজ্ঞান আছে. ততক্ষণ পর্যন্ত ভূল বা প্রমোদবশতঃ মিথ্যা
জ্ঞানের দ্বার' প্রকটিত এই জীবভাবের দত্তা থাকে। অজ্ঞান বা ভ্রম দূর হইলে
ঐ জীবভাব আর থাকে না।

[ আত্মদাক্ষাৎকার হইলে উপাধির প্রতীতি হয় না, যেমন রজ্জু দেখিবার পর সর্পের জভাব হইরা যায়। তথন স্বরূপভূত আত্মার অন্নভব হয়।] অনাদিত্বমবিভায়াঃ কার্যস্যাপি তথেয়তে। উৎপন্নায়াং তু বিভায়ামাবিভক্ষনাভপি।। ২০০॥ প্রবোধে স্বপ্নবৎ সর্বং সূহমূলং বিনশ্যতি।

এই সংসারে অবিভা এবং উহার কার্য জীবভাবের অনাদিত্ব স্থীকার করা হয়। কিন্তু জাগ্রং হইলে যেমন সম্পূর্ণ ত্বপ্র-প্রপঞ্চ অর্থাৎ স্বাপ্তিক জগৎ স্থীর মূলসহিত নট্ট হইয়া যায়, তজ্রপ জ্ঞানোদয়ে অবিভাজনিত জীবভাবের নাশ হয়।

> অনাত্মপীদং না' নিত্যং প্রাগভাব ইব ক্ষুটন্।। ২০১॥ অনাদেরপি বিধ্বংসঃ প্রাগভাবস্য বীক্ষিতঃ।

এই জীবভাব অনাদি হইলেও প্রাগভাবের সমান নিত্য নহে অর্থাৎ অনিত্য, কারণ অনাদি যে প্রাগভাব তাহারও নাশ হইতে দেখা যায়।

['প্রতিষোগিতা—সত্তাপূর্বকালিকোহভাবঃ প্রাগভাবঃ'। ঘট নির্মাণের পূর্বে মৃত্তিকাতে তাহার বে সত্তা, তাহা বেমন ঘট নির্মাণের পর নাশ হইয়া বায় তেমনি জীবভাবও নাশ হয়।]

যদ্বুদ্ধ্যপাধিসম্বন্ধাৎপরিকল্পিতমাত্মনি ॥ ২০২ ॥ জীবত্বং ন ততোহগুল্ড, স্বন্ধপেণ বিলক্ষণম্ । সম্বন্ধঃ স্বাত্মনো বুদ্ধ্যা মিথ্যাজ্ঞানপুরঃসরঃ ॥ ২০৩॥

বিনিবৃত্তির্ভবেত্তস্য সম্যগ্জানেন নান্যথা। ব্রহ্মাঝ্যেকত্ববিজ্ঞানং সম্যগ্জানং শ্রুতের্মতম্ ॥ ২০৪॥

অতএব যে জীবত্বের বৃদ্ধিরণ উপাধির সম্বন্ধের দারাই আত্মাতে কল্পনা করা হইয়াছে, উহা স্বরূপতঃ ঐ আত্মা হইতে পৃথক হইতে পারে না। বৃদ্ধির সহিত আত্মার সম্বন্ধ মিথ্যা জ্ঞানেরই কারণ অর্থাৎ আত্মার সহিত বৃদ্ধির বে সম্বন্ধ তাহা অজ্ঞান কল্পিত ছাড়া আর কিছু নহে। যথার্থ জ্ঞান হইলে ইহার নিবৃত্তি হইতে পারে আর অন্ত কোন উপায়ে ইহা হইতে পারে না। ব্রন্ধ এবং আত্মার একতার জ্ঞানই বাস্তবিক জ্ঞান—এই প্রকার শ্রুতির সিদ্ধান্ত।

[ অতএব ব্রহ্মাথ্মৈক্য-জ্ঞান হইলে জীবভাবের নিবৃত্তি হইয়া বায়।]

১ কোন সংস্করণে "না"ষের স্থানে "নো" আছে।

#### শ্রীশ্রীআদিশঙ্করাচার্যবিরচিত-

ভদাত্মানাত্মনোঃ সম্যখিবেকেনৈব সিধ্যভি। ভভো বিবেকঃ কর্তব্যঃ প্রভ্যগাত্মসদাত্মনোঃ॥ ২০৫॥

আত্মা এবং অনাত্মার উত্তযক্ষপে বিবেকের দারা পার্থক্য-জ্ঞান হইলে ঐ ব্রহ্মাত্মৈক্য-জ্ঞানের সিদ্ধি হইয়া থাকে। এইজন্ম প্রত্যগাত্মা এবং মিথ্যাত্মার বিচার উত্তযক্ষপে করা প্রয়োজন।

প্রত্যগাত্মা বলিতে এথানে জীবের অন্তরে যে আত্মা নিবাদ করেন তাঁহাকে বুঝাইতেছে। দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বৃদ্ধি, চিন্ত, অহম্বার হইতে ইহা পৃথক্ বস্তু।]

> জলং পঙ্কবদত্যন্তং পঙ্কাপায়ে জলং স্ফুটম্। যথা ভাত্তি তথাত্মাপি দোষাভাবে স্ফুটপ্ৰভঃ॥ ২০৬॥

অত্যস্ত পদ্ধিল (কর্দমাক্ত) জলও পশ্ব (কর্দম) নীচে বসিয়া গেলে ধেমন স্বচ্ছ জলে পরিণত হয় তদ্রুপ দোষ রহিত হইলে আত্মাও স্বস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হইতে থাকে।

[ এখানে দোষ বলিতে উপাধির দদদোষকে বুঝাইতেছে। উপাধিমূক্ত আত্মা এবং ব্রহ্ম একই বস্তু।]

> অসম্লিব্বক্ত্রে ভু সদাত্মনা ক্ষুটং প্রতীতিরেভস্য ভবেৎপ্রতীচঃ। ততো নিরাসঃ করণীয় এবা-সদাত্মনঃ সাধ্বহমাদিবস্তুনঃ॥ ২০৭॥

সত্যম্বরূপ আত্মার বিচারের দ্বারা অসতের নিবৃত্তি হইলে এই প্রত্যগাত্মার স্পষ্ট প্রতীতি বা উপলব্ধি হইতে থাকে। অতএব অহংকারাদির অসদাত্মা-সমূহের অর্থাৎ অসদ্পন্তর উত্তমরূপে দূরীকরণ অতি আবশ্যক।

অতো নামং পরাত্মা স্যাধিজ্ঞানমমশব্দভাক্। বিকারিত্বাজ্জভ়ত্বাচ্চ পরিচ্ছিম্নত্বহেতুতঃ। দৃশ্যত্বাদ্যভিচারিত্বাম্লানিত্যো নিত্য ইয়াতে॥ ২০৮॥

অতএব বিজ্ঞানময় শব্দের দারা যে বিজ্ঞানময় কোশকে অভিহিত করা বাইতেছে উহাও বিকারী, জড়, পরিচ্ছিন্ন ( একদেশব্যাপী, দদীম ), দৃশ্য এবং

\*

## বিবেক-চূড়ামণিঃ

60

ব্যভিচারী (চঞ্চ ) হইবার দক্তন পরাত্মা হইতে পারে না; কেন না ইহা অনিত্য বস্তু কথনও নিত্য পরাত্মা হইতে পারে না।

আনন্দময় কোশ—

আনন্দপ্রতিবিম্বচুম্বিডতমুর ব্রিস্তমোজ্ স্থিতা স্যাদানন্দময়ঃ প্রিয়াদিগুণকঃ স্বেষ্টার্থলাভোদয়ঃ। পূণ্যস্বানুভবে বিভাতি কৃতনামানন্দরূপঃ স্বয়ং ভূত্বা নন্দতি যত্ত্র সাধুতনুভূদ্মাত্রঃ প্রযত্নং বিনা॥ ২০০॥

আনন্দম্বরূপ আত্মার প্রতিবিম্বদারা চুম্বিত এবং তমোগুণের দারা প্রকটিত বৃত্তি আনন্দমর কোশ। উহা প্রিয়াদি অর্থাৎ প্রিয়, মোদ ও প্রমোদ—এই তিন গুণমুক্ত এবং আপন অভীষ্ট-পদার্থ প্রাপ্তিতে প্রকাশিত। পূণ্যকর্মের পরিপাক হইলে উহার ফলম্বরূপ যে স্থুপ তাহা অন্তত্ত্ব করিবার সময় ভাগ্যবান্ পূক্ষ্যের ঐ আনন্দময় কোশের স্বয়ংই ভান হইয়া থাকে; যাহাদারা দেহধারী জীবমাত্রই বিনা প্রয়াদে অতিশয় আনন্দিত হয়।

আনন্দময়কোশস্য স্থয়ুপ্তে ক্ষূর্তিরুৎকটা। স্বপ্নজাগরয়োরীযদিষ্টসংদর্শনাদিনা॥ ২১০॥

জানন্দমর কোশের উৎকট অর্থাৎ তীব্র প্রতীতি স্বর্প্তিতে হয় ; জাগ্রৎ এবং স্বপ্নাবস্থায়ও ঈপ্সিত বস্তুর দর্শনাদিদারা উহার বৎকিঞ্চিৎ ভান হইয়া পাকে।

> নৈবায়মানন্দময়ঃ পরাত্মা সোপাধিকত্বাৎ প্রকৃতের্বিকারাৎ। কার্যত্বতোঃ স্থক্কতক্রিয়ায়া বিকারসঙ্গাতসমাহিতত্বাৎ।।২১১॥

এই আনন্দমর কোশও কিন্তু পরাত্মা নহে, কারণ ইহা উপাধিযুক্ত, প্রকৃতির বিকার, শুভ কর্মের কার্য বা ফল এবং প্রকৃতির বিকার সমূহের অর্থাৎ স্থুল শরীরের আশ্রিত।

> পঞ্চানামপি কোশানাং নিষেধে যুক্তিতঃ শ্রুতেঃ। ভল্লিষেধাবধিঃ সাক্ষী বোধরূপোহবশিয়তে॥ ২১২॥

#### শ্রীশ্রীশাদিশঙ্করাচার্যবিরচিত-

শ্রুতির অন্তক্ত যুক্তিসমূহের দারা পঞ্চ কোশের নিষেধ করিবার পর ঐ নিষেধের শেষে বোধস্বরূপ এক সাক্ষী আত্মাই অবশিষ্ট থাকিয়া বার।

> যোহয়মাত্মা স্বয়ংজ্যোতিঃ পঞ্চকোশবিলক্ষণঃ। অবস্থাত্রয়সাক্ষী সম্লির্বিকারো নিরঞ্জনঃ। সদানন্দঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স্বাত্মত্বেন বিপশ্চিতা॥ ২১৩॥

এই প্রকার বে আত্মা স্বয়ংপ্রকাশ,অন্নময়াদি পঞ্চকোশ হইতে পৃথক্; জাগ্রৎ,.
স্থপ্ন ও স্ব্ধি তিন অবস্থার সাক্ষা হইয়াও নির্বিকার, নির্মল, এবং নিত্যানন্দ—
স্বরূপ উহাকেই বিদ্বান্ পুরুষ আপনার আত্মা বলিয়া জানিবেন।

আত্মস্বরপবিষয়ক প্রশ্ন-

শিশ্ব উবাচ

মিথ্যাত্বেন নিষিদ্ধেয়ু কোশেঘেতেয়ু পঞ্চস্ত। সর্বাভাবং বিনা কিঞ্চিন্ন পশ্যাম্যত্র হে গুরো। বিজ্ঞেয়ং কিমু বস্তুস্তি স্বান্থানাত্র বিপশ্চিতা॥ ২ ১৪॥

শিশু বলিলেন—হে গুরুদেব ! এই পঞ্কোশ মিথ্যাম্বরূপ বলিয়া নিষিদ্ধ হইবার পর আমার তো দর্বাভাবের অর্থাৎ শৃস্থের অতিরিক্ত আর কিছুই প্রতীতি অর্থাৎ উপলব্ধি হইতেছে না। অতএব আপনার কথনান্ত্রসারে বৃদ্ধিমান্ পুরুষ কোন্ বস্তুকে স্বীয় আত্মা বলিয়া জানিবেন ?

আত্মস্বরপনিরপণ—

<u>শ্রীগুরুরুবাচ</u>

সত্যমুক্তং ত্বয়া বিদ্বন্ধিপুণোহসি বিচারণে। অহমাদিবিকারাস্তে ভদভাবোহয়মপ্যন্থ॥ ২১৫॥

শ্রীপ্রকলেব শিয়ের প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন—হে বিদ্নৃ ! তুমি ঠিক কথাই বলিতেছ, তুমি বিচারে বড়ই নিপুণ। দেখ, বেমন অহংকারাদি ভোমারঃ বিকার, তেমনি উহাদের অভাবও আছে।

সর্বে বেনার্ভূরন্তে বঃ স্বরং নার্ভূরতে। তমাত্মানং বেদিতারং বিদ্ধি বৃদ্ধ্যা স্থসূক্ষয়া॥ ২১৬॥

48

এই সকল যাহাছারা অন্নভব করা যার এবং যে স্বরং কাহারও ছারা অন্নভূত হয় না অর্থাৎ যাহাকে কেহ জানিতে পারে না, আপন স্ক্র বৃদ্ধিছারা সেই সকলের সাক্ষীকেই তুমি তোমার আত্মা বলিরা জান।

তৎসাক্ষিকং ভবেত্তবন্তভাতভোনানুভূয়তে। কস্যাপ্যননুভূতার্থে সাক্ষিত্বং নোপযুজ্যতে॥ ২১৭॥

যাহা-বাহাদারা যাহাকে যাহাকে অমুভব করা বার সে সব উহারই সাক্ষিত্বে হইয়া থাকে; বিনা অমুভবগম্য পদার্থ কাহারও সাক্ষী হওয়া কদাপি মান্ত নহে।

> অসো স্বসাক্ষিকো ভাবো যতঃ স্বেনামুভুয়তে। অতঃ পরং স্বয়ং সাক্ষাৎপ্রত্যগাত্মা ন চেতরঃ॥ ২১৮॥

নিজের আত্মা প্রংই নিজের সাক্ষী, কেন না ইহা প্রং নিজেকেই নিজে অন্তত্তব করে। এই জন্ম ইহা হইতে অপর আর কেহ সাক্ষাৎ অন্তরাত্মা নাই।

> জাগ্রৎম্বপ্নমুখিরু ক্ষুটতরং যোহসো সমুজ্জ্মন্ততে প্রত্যগ্রন্থতয়া সদাহমহমিত্যতঃ ক্ষুর্মেরকধা। নানাকারবিকারভাগিন ইমান্ পশাস্ত্রহংধীমুখান্ নিত্যানন্দচিদাত্মনা ক্ষুরতি তং বিদ্ধি স্বমেতং হৃদি॥ ২১৯॥

জাগ্রং, স্বপ্ন ও স্বযুপ্তি—এই তিন অবস্থাতে যিনি অন্তঃকরণের মধ্যে থাকিয়া সদা অহং—অহং (আমি—আমি) রূপে বহু প্রকারে ক্ষুরিত হইরা প্রত্যগাত্মরূপে স্পষ্টতঃ প্রকাশিত হইতেছেন এবং অহংকার হইতে প্রকৃতির এই নানা বিকারকে সাক্ষীরূপে দেখিয়া নিত্য চিদানন্দরূপে ক্ষুরিত হইতেছেন, হে বংস! তাঁহাকেই তুমি তোমার অন্তঃকরণে বিরাজমান আত্মা বলিয়া ব্রিতে চেষ্টা কর।

প্রত্যগাত্মা বলিতে প্রতি শরীরে অম্বভবকারী বে আত্মা বিরাজমান তাঁহাকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। ইহাকে উদ্দেশ্য করিয়াই সকলে অজ্ঞাতভাবে

नमां "आमि, आमि" वनिशा थारक।]

ঘনোদকে বিন্ধিতমর্কবিম্ব-মালোক্য মূচো রবিমেব মন্যতে। তথা চিদাভাসমূপাধিসংস্থং ভ্রাস্ত্যাহমিত্যেব জড়োহভিমন্যতে॥ ২২০॥ 46

## শ্রীশ্রীআদিশহরাচার্যবিরচিত-

বেমন মৃচ ব্যক্তি ঘড়ার জলে প্রতিবিশ্বিত স্থাবিশ্বকে দেখিরা উহাকে
স্থাই মনে করে তদ্রপ উপাধিতে স্থিত চিদাভাসকে (জীবাত্মাকে) জ্ঞানী
ভ্রমবশতঃ আত্মা অর্থাৎ আমি বলিয়াই মনে করে।

[ চিদাভাসকে চিৎপ্রতিবিম্বও কছে। এই ছইয়ের দারা জীবাত্মাকেই বুঝার।]

ঘটং জলং তদগতমর্কবিদ্ধং
বিহায় সর্বং বিনিরীক্ষ্যতেহর্কঃ।
ভটস্থ এতৎব্রিতয়াবভাসকঃ
স্বয়ংপ্রকাশো বিদ্ববা যথা তথা ॥ ২২১ ॥
দেহং ধিয়ং চিৎপ্রতিবিদ্বনেবং
বিস্ক্র্য বুদ্ধো নিহিতং গুহায়ায়।
দ্বেষ্টারমাত্মানমখণ্ডবোধং
সর্বপ্রকাশং সদসদ্বিলক্ষণয়॥ ২২২ ॥
নিত্যং বিভুং সর্বগতং স্মসূক্ষ্মমন্তর্বহিঃশুল্লমনল্যমাত্মনঃ।
বিজ্ঞায় সম্যঙ্নিজরূপমেতৎ
পুমান্বিপাপ্য়া বিরজো বিয়ুভুয়ঃ॥ ২২৩ ॥

বিদ্বান্ পূরুষ ঘড়া, জল এবং উহাতে স্থিত স্থের প্রতিবিশ্ব—এই সবকে পরিত্যাগ করিয়া যেমন এই তিনের প্রকাশক এবং ইহা হইতে পৃথক্ স্বয়ং প্রকাশ-রূপ স্থাকে দেখেন, সেই প্রকার দেহ, বৃদ্ধি ও চিদাভাস—এই তিন ছাড়া বৃদ্ধিগুহাতে অবস্থিত দাক্ষীরূপ এই আত্মাকে অথওবাধস্বরূপ, সকলের প্রকাশক এবং সং-অসং ছই হইতেই ভিন্ন, নিত্য, বিভু, সর্বব্যাপী, স্ক্রম, ভিতর-বাহির ভেদ রহিত এবং আপনা হইতে সর্ব প্রকারে অভিন্ন এই আত্মাকে সম্যক্ প্রকারে স্বীয়রূপ জানিয়া পূরুষ পাপরহিত, নির্মল এবং অমর হইয়া ষায়।

বিশোক আনন্দঘনো বিপশ্চিৎ
স্বয়ং কুভশ্চিম্ন বিভেত্তি কম্মচিৎ।
নাদ্যোহস্তি পন্থা ভববন্ধমুক্তেবিশা স্বভশ্বাবগমং মুমুক্ষোঃ॥ ২২৪॥

সেই বৃদ্দিমান্ পুকৃষ শোকরহিত এবং আনন্দঘনরূপ হওরার ফলে কথনও কাহা হৈতে ভীত হন না। মৃক্তিকামী পুকৃষের জন্ত আত্মতত্ত্বে জ্ঞান ব্যতিরেকে সংসারবন্ধন হইতে মৃক্তির আর অন্ত কোন পন্ধা নাই।

িউপনিষদের ঋষিও বলিতেছেন, "নান্তঃ পদ্বা বিভতেইরনার।" প্রমপদ প্রাপ্তির অন্ত কোনও পথ নাই।

> ব্রহ্মাভিম্ববিজ্ঞানং ভবমোক্ষশু কারণম্। যেনাদিভীয়মানন্দং ব্রহ্ম সম্পত্ততে বুধৈঃ॥ ২২৫॥

বন্ধ এবং আত্মার অভেদ জ্ঞানই ভববন্ধন হইতে মৃক্ত হইবার কারণ, যাহা ভারা বুদ্ধিমান্ পুরুষ অদিতীয় আনন্দ্ররূপ ব্রহ্মপদকে প্রাপ্ত করেন।

বিন্ধ এবং আত্মার অর্থাৎ জীবাত্মার অভেদজ্ঞানই অর্থাৎ একতাই বাস্তবিক জ্ঞান। ইহাই মানবের একমাত্র কাম্য বস্তু। এই জ্ঞানের হারাই মাহ্নব জন্ম-মরণ-রূপ তৃঃখ হইতে মৃক্তি পাইতে পারে। ইহা ছাড়া জীবের আত্যন্তিক তৃঃখ-নিবৃত্তি হওয়ার আর কোন উপার নাই।]

> ব্রহ্মভূতন্ত সংস্ঠত্যে বিদ্বান্ধাবর্ততে পুনঃ। বিজ্ঞাতব্যমতঃ সম্যগ্রেন্ধভিন্নত্বমাত্মনঃ॥ ২২৬॥

ব্ৰহ্মভূত হইয়া যাওয়ার পর বিদ্বান্ ব্যক্তি পুনরায় জন্ম-মরণরপ সংসারচক্রে আর পতিত হয় না। এই জন্ম বন্ধ হইতে আত্মাকে অভিন্ন বলিয়া উত্তমরূপে জানা উচিত।

> সভ্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম বিশুদ্ধং পরং স্বভঃসিদ্ধন্। নিভ্যানন্দৈকরসং প্রভ্যগভিন্নং নিরন্তরং জয়ভি॥ ২২৭॥

বন্ধ সত্য, জ্ঞানম্বরূপ এবং অনস্ত; উহা শুদ্ধ, পর অর্থাৎ শ্রেষ্ঠতম, স্বতঃসিদ্ধ অর্থাৎ উহাকে সিদ্ধ করিবার জন্ত কোন প্রমাণের আবস্থাকতা নাই, নিত্য, একমাত্র আনন্দস্বরূপ, প্রত্যক (সকলের অন্তর্বতম) ও অভিন্ন এবং নিরন্তর জন্মযুক্ত ইইতেছেন।

ব্রহ্ম এবং জগতের একতা—

সদিদং পরমাদৈতং ক্ষমাদন্যস্থ বস্তনোহভাবাৎ। ন হান্তদন্তি কিঞ্চিৎসম্যকৃপরমার্থতত্তবোধে হি॥ ২২৮॥

# শ্রীশ্রীশাদশঙ্করাচার্যবিরচিত-

90

এই পরমাদৈতই একমাত্র সত্যপদার্থ, কারণ এই স্বাত্মা হইতে অতিরিজ্ঞ আর অন্ত কোন বস্তুই নাই। এই পরমার্থ-তত্ত্বের পূর্ণ বোধ হইলে অপর কিছুই থাকে না।

্রিশ্ববেতার ব্রহ্ম ব্যতিরিক্ত অপর কিছুবই বোধ হয় না। 'সর্ব খবিদং ব্রহ্ম'ই অনুভব হয়।]

> যদিদং সকলং বিশ্বং নানারূপং প্রতীতমজ্ঞানাৎ। তৎসর্বং ত্রন্ধোব প্রত্যক্তাশেষভাবনাদেশবম্॥ ২২৯॥

এই সম্পূর্ণ বিশ্ব, যাহা জ্ঞান্দারা নানা রূপে প্রতীত হইতেছে, উহা সমস্ত কল্পনা দোষরহিত ব্রহ্মই।

[ ইহার মর্ম হইল জগৎ হইতে নাম ও রূপ বাদ দিলে যাহা অবশিষ্ট পাকে তাহা বন্ধ। নানা নাম ও রূপ মায়াদারা করিত, বস্তুতঃ জগৎ ব্রন্ধের অতিরিজ্জ অপর আর কিছু নহে। ইহাই আর একটি উদাহরণদারা স্পষ্ট করিতেছেন। ].

মুৎকার্যভূতোহপি মুদো ন ভিন্নঃ কুস্তোহন্তি সর্বত্র তু মৃৎস্বরূপাৎ। ন কুন্তরূপং পৃথগন্তি কুন্তঃ কুতো মুষা কল্পিতনামমাত্রঃ॥ ২৩০॥

মৃত্তিকার কার্য হওয়া সত্তেও ঘড়া মৃত্তিকা হইতে কোন পৃথক্ বস্থ নহে,.
কারণ উহার সবদিকই মৃত্তিকা হইবার হেতু ঘড়ার রূপ মৃত্তিকা হইতে ভিষ্ক নহে, অতএব মৃত্তিকাতে মিথ্যা কল্লিত নামমাত্র ঘড়ার সত্তা কোথায় ?

> কেনাপি মৃদ্ধিস্নতয়া স্বরূপং ঘটস্থ সংদর্শায়তুং ন শক্যতে। অতো ঘটঃ কল্পিত এব মোহাৎ মৃদেব সত্যং পরমার্থভূতম্॥ ২৩১॥

মৃত্তিকা হইতে পৃথক্ ঘড়ার রূপ কেহ কখন দেখাইতে পারে ন', অতএব ঘড়া তো মোহ বা অজ্ঞানের দারাই কল্লিত, বাস্থবিকপক্ষে সত্যবস্থ তো তত্ত্ব-অরূপ মৃত্তিকাই।

[ ঘড়ার পূর্বে মুত্তিকাই ছিল এবং ঘড়ার নাশের পশ্চাতেও মুত্তিকাই

থাকিবে। অভএব যাহা আদিতে নাই এবং অন্তেও নাই, এই প্রকার ঘট বর্তমানেও নাই, উহা তো মৃত্তিকাই।

> সদ্ধু হ্মকার্যং সকলং সদৈব ভন্মাত্রমেভন্ন ভতোহম্মদস্তি। অস্তীতি যো ব্যক্তি ন ভস্ম মোহে। ন নির্গতো নিদ্রিতবংপ্রজন্মঃ॥ ২৩২॥

সদ্ ব্রন্মের কার্য বলিয়া এই সকল প্রপঞ্চ সত্যস্বরূপই, কারণ এই সম্পূর্ণ বিশ্ব তিনি ছাড়া আর কিছুই নহে। যে বলে তিনি অর্থাৎ ব্রহ্ম ব্যতীত পৃথক্ কিছু আছে, তাহার মোহ বা অজ্ঞান দূর হয় নাই। তাহার এই কথা নিপ্রিত ব্যক্তির প্রলাপের অর্থাৎ অর্থহীন বাক্যের সমান।

ত্রকোবেদং বিশ্বমিত্যেব বাণী শ্রোতী ভ্রতেহথর্বনিষ্ঠা বরিষ্ঠা। তম্মাদেভদ্ ভ্রহ্মমাত্রং হি বিশ্বং নাধিষ্ঠানান্তিয়ভারোপিভস্ত॥ ২৩৩॥

"এই সম্পূর্ণ বিশ্ব ব্রন্ধাই" এই প্রকার অতি শ্রেষ্ঠ অথর্ব-শ্রুতি বলিতেছেন। অতএব এই বিশ্ব ব্রন্ধাই, কারণ অধিষ্ঠান হইতে আরোপিত বম্বর পৃথক সন্তা থাকিতেই পারে না।

রজ্ ( অধিষ্ঠান ) হইতে আরোপিত সর্পের কি পৃথক্ সন্তা কথন থাকিতে পারে ? কদাপিও নহে।]

সতং যদি স্তাজ্জগদেতদাত্মনো-হনন্তত্বহানির্নিগমাপ্রমাণতা। অসত্যবাদিত্বমপীশিতুঃ স্থা-দ্বৈতৎক্রয়ং সাধু হিতং মহাত্মনাম্॥ ২৩৪॥

যদি এই জগৎ সত্য হয় তাহা হইলে আত্মার অনস্ততাতে দোষ আসে এবং শ্রুতি (বেদ) অপ্রামাণিক হইয়া যায় এবং ঈশ্বরও মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত অর্থাৎ স্থিরীকৃত হন। এই তিনটি কথাই সংপুক্ষদিগের জন্ম শুভ এবং হিতকর নহে।

পরমার্থ তত্ত্বে জ্ঞাতা সর্বজ্ঞ ঈশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতার নবম অধ্যারের চতুর্থ এবং পঞ্চম শ্লোকে বলিয়াছেন, "মংস্থানি সর্বভূতানি ন চাহং তেম্ব- স্থিতঃ। ন চ মংস্থানি ভ্তানি পশু মে যোগমৈশ্বরম্।" সর্ব ভ্ত আমাতে প্রতিষ্ঠিত আছে, কিন্তু ভ্ত আমার অধিষ্ঠান নয়। ভ্ত আমাতে নাই, নাম-রূপাত্মক জগৎ আমাতে নাই, আমি কেবল শুদ্ধ সিদ্ধানন্দম্মরূপ পূর্ণ পরমাত্মা। 'মংস্থানি সর্বভ্তানি' প্রথমে ইহা বলা, পশ্চাতে 'ন চ মংস্থানি ভ্তানি' ইহা কহা। এই তুই কথা পরস্পর বিরোধী বচন বলিয়া মনে হয়। কিন্তু আমার মায়া অঘটন-ঘটন-পটীয়সী। অতএব হে অজুনি! তুমি যোগৈশ্বর্য দেখ। ইহার তাৎপর্য হইল পারমাথিক দৃষ্টিতে জগৎ নাই, ব্যবহার দৃষ্টিতে এই জগৎ আমাতেই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে এবং আমা হইতে ইহার পৃথক্ অন্তিত্ব নাই, 'নাধিষ্ঠানাৎ ভিন্নতা আরোপিতশ্র'। এই কথা পরের স্লোকে স্পষ্ট করা হইয়াছে।]

ঈশ্বরো বস্তুভত্ত্বজ্ঞো ন চাহং ভেদ্ববস্থিতঃ। ন চ মৎস্থানি ভূতানীভ্যেবমেব ব্যচীক্ল,পৎ॥ ২৩৫॥

পরমার্থতত্ত্বের জ্ঞাতা শ্রীভগবান্ নিঃসংশয়ে বলিতেছেন, "না তো আমিই ভূতমধ্যে স্থিত আছি আর না তাহারাই আমার মধ্যে স্থিত আছে"।

্রিভূত অর্থাৎ জীব বলিয়া যখন কোন বল্পর অন্তিত্বই নাই তথন উহা আমার মধ্যে অথবা আমি উহার মধ্যে এই কথার কোন অর্থই হয় না।

> যদি সভং ভবেদিশ্বং স্থয়ুপ্তাবুপলভ্যভাম্। যন্নোপলভ্যতে কিঞ্চিদভোহসংস্থপ্পবন্মুষা॥ ২৩৬॥

যদি বিশ্ব সভা হইত তাহা হইলে স্ব্যুপ্তিতেও উহার প্রতীতি অর্থাৎ উপলব্ধি হওয়া উচিত ছিল; কিন্তু ঐ সময় ইহার কিছুই প্রতীতি হয় না; অতএব ইহা স্বপ্নের ন্যায় অসৎ ও মিধ্যা।

অতঃ পৃথঙ্নান্তি জগৎপরাত্মনঃ
পৃথক্প্রতীতিস্ত মুষা গুণাহিবৎ।
আরোপিতস্থান্তি কিমর্থবত্তাধিষ্ঠানমাভাতি তথা ভ্রমেণ॥ ২৩৭॥

এই জন্ম পরমাত্মা হইতে জগতের পৃথক্ অন্তিত্ব মোটেই নাই, উহার পৃথক্ প্রতীতি তো রজ্জ্তে সর্পপ্রতীতির সমান মিথ্যাই। আরোপিত বস্তুক্ত আবার বাস্তবিকতা কোথার ? উহা তো অধিষ্ঠানই ভ্রমবশতঃ ঐ প্রকার ভাসমান হইতেছে।

কোন সংস্করণে 'গুণাহিবং' স্থানে 'গুণাদিবং' দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার অর্থ করিতে হইবে, উহার পৃথক প্রতীতি তো গুণী হইতে গুণের পৃথক প্রতীতির সমান উহার পৃথক্ প্রতীতি সর্বথা মিথ্যা।

> ভান্তত্ম যজন্ত্ৰমতঃ প্ৰতীতং ব্ৰফোব তত্তজ্জতং হি শুক্তিঃ। ইদং তয়া ব্ৰহ্ম সদৈব ৰূপ্যতে স্বারোপিতং ব্ৰহ্মণি নামমাক্ৰম্॥ ২৩৮॥

অজ্ঞানীর অজ্ঞানবশতঃ বাহা কিছু প্রতীতি হইতেছে উহা বন্ধই, বেমন অম্বারা উপলব্ধ রঞ্জত বস্তুতঃ শুক্তি বা ঝিন্তুকই। 'ইদং'রূপে সদা বন্ধকেই বলা হইয়া থাকে, বন্ধেতে আরোপিত জগৎ তো কেবল নাম্মাত্রই।

[ যাহাকে জগৎ বলা হইতেছে উহা প্রকৃতপক্ষে জগৎ নহে, উহা বাস্তবিকপক্ষে ব্রম্মই। অজ্ঞানীর নিকট অজ্ঞানবশতঃ ব্রহ্ম প্রতীত না হইরা উহা জগৎরূপে ভাসমান হইতেছে।]

ব্রহ্ম-নিরূপণ—

অতঃ পরং ত্রন্ধা সদ্বিতীয়ং— বিশুদ্ধবিজ্ঞানঘনং নিরঞ্জনম্। প্রেশান্তমাগন্তবিহীনমক্রিয়ং নিরন্তরানন্দরসম্বরূপম্॥ ২৩৯॥

অতএব পরব্রম সৎ, অধিতীয়, শুদ্ধ, বিজ্ঞানঘন, নির্মল, শান্ত, আদি-অন্তরহিত, অক্রিয় এবং সর্বদা আনন্দরসম্বরূপ।

নিরন্তমায়াকৃতসর্বভেদং
নিত্যং স্থাং নিক্ষলমপ্রমেয়ন্।
অরূপমব্যক্তমনাখ্যমব্যয়ং
জ্যোতিঃ স্বয়ং কিঞ্চিদিদং চকান্তি॥ ২৪০॥

উহা সমন্ত মায়িক ভেদসমূহ (স্বগত, সঞ্জাতীয় ও বিজাতীয়) রহিত,

নিত্য, স্থপন্তরপ, কলারহিত অর্থাৎ পূর্ণ এবং প্রমাণাদির অবিষয় এবং উহা অরূপ, অব্যক্ত, অনাম ও অক্ষয় তেজ যাহা স্বয়ংই প্রকাশিত হইতেছে।

> জ্ঞাতৃজ্ঞেয়জ্ঞানশূন্যমনন্তং নির্বিকল্পম্। কেবলাখণ্ডচিন্মাত্রং পরং তত্ত্বং বিতুর্বুধাঃ॥ ২৪১॥

বুধজন অর্থাৎ পণ্ডিত, জ্ঞানী ঐ পরমতত্তকে জ্ঞাতা, জ্ঞের ও জ্ঞান এই ত্তিপুটী রহিত, অনস্ত নির্বিকল্প, কেবল এবং অথগুচৈতন্তুমাত্ত বলিয়া জানেন।

> অহেয়মনুপাদেয়ং মনোবাচামগোচরম্। অপ্রমেয়মনাগ্যন্তং ব্রহ্ম পূর্ণং মহন্মহঃ॥ ২৪২॥

ঐ ব্রন্ধ ত্যাগ অথবা গ্রহণের অযোগ্য, মন-বাণীর অবিষয়, অপ্রমের, আদি-অন্তর্হিত, পরিপূর্ণ এবং মহান্ তেজোময়।

মহাবাক্য-বিচার—

় তত্ত্বং পদাভ্যামভিধীয়মানয়ো-ব্ৰ´ক্ষাত্মনোঃ শোধিভয়োৰ্যদীখম্।

শ্রুত্যা তয়োস্তত্ত্বমসীতি সম্য-গেকত্বমেব প্রতিপান্ততে মুহুঃ।। ২৪৩॥

'তত্ত্বমিন' ( চান্দোগ্যোপনিষৎ ৬৮) আদি মহাবাক্যের 'তং' এবং 'স্বং' পদের দ্বারা শোধন করিয়া উপযুক্ত ব্রহ্ম এবং আত্মার শুতিদ্বারা বার্দ্বার পূর্ব একত্ব প্রতিপাদন করা হইয়াচে।

[সার কথা হইল জীব ও ব্রন্ধের একত্ব সম্পাদন করাই ছান্দোগ্যোপনিষদের অভিপ্রেড।]

> ঐক্যং তয়োর্লক্ষিতয়োর্ন বাচ্যয়ো-নি গান্ততেহন্যোন্যবিরুদ্ধধমিণোঃ। খন্তোতভান্বোরিব রাজভূত্যয়োঃ কূপান্মুরাশ্যোঃ পরমাণুমের্বোঃ॥ ২৪৪॥

(ব্রহ্ম এবং আত্মার) একত্ব কেমন, না ষেমন সূর্য এবং খত্যোত অর্থাৎ জোনাকি, রাজা এবং সেবক, সমৃদ্র এবং কৃপ তথা স্থমেরু এবং পরমাণু সদৃশ পরস্পর বিরুদ্ধ (বিপরীত) ধর্মীয় একত্র লক্ষ্যার্থে করা হইয়াছে বাস্তবিক বাচ্যার্থে নহে।

[ জাচার্যচরণ পরমপৃজ্য শ্রীশঙ্কর যে ভাবে "তত্ত্বমদি" মহাবাক্যের বিচার করিয়াছেন তাহা এইরপ। শ্রুতি "তত্ত্মদি" এই মহাবাক্যদারা 'তং' এবং 'জ্বং' পদের অভিধীয়মান বা বাচক ব্রহ্ম এবং জীব এক বলিতেছেন ৷ ইহারা বিরুদ্ধ বা বিপরীত ধর্মী কারণ 'তং' পদের বাচক ব্রহ্ম অসীম, বিভূ এবং সর্ব-ব্যাপক এবং 'জ্বু' পদের বাচক জীব সদীম, কৃত্র এবং অল্পস্থান ব্যাপক। বেমন ভাসু ও থঢ়োত, রাজা ও ভৃত্য, সমূদ্র ৪ কৃপ এবং স্থমেরু ও প্রমাণুর ঐক্য হইতে পারে না, তদ্রপ রন্ধের সহিত জীবের একতা অসম্ভব। এই প্রকার শঙ্কা (সংশর) হওরা অতিশর স্বাভাবিক। তুইটি বিরুদ্ধ ধর্মী বস্তুর একতা বা ঐক্য বে অসম্ভব, ইহা মানুষের মনে জাগা কিছু অস্বাভাবিক নহে। ভগবান আচার্য শ্রীশন্তর এই শল্পার নিরাকরণ করিতে যাইয়া বলিতেচেন, জীব ও ব্রহ্ম বিরুদ্ধ ধর্মী হইলেও ইহাদের বিরুদ্ধতা উপাধি কল্পিত, কেন না ঈশবের উপাধি মারা। এই মারাই মহতত্ত্বাদির কারণ এবং জীবের উপাধি কার্যভূত পঞ্চ কোষ অর্থাৎ অলমর, প্রাণমর, মনোমর, বিজ্ঞানমর এবং আনন্দমর কোষ। এই গুলিই জীবের পর পর সুক্ষ উপাধি বা পরস্পর ভেদক গুণ বা ধর্ম। প্রকৃতপক্ষে এই উপাধি যখন মারা ঘারা কল্লিত অর্থাৎ মিখ্যা, তখন ইহাঘারা কৃত ভেদও মিথ্যা ইহা নিশ্চিত জানিবে। প্রমাত্মা এবং জীবাত্মার এই উপাধিষয় নিবৃত্ত হইলে কেহই পরমাত্মা নয় বা কেহই জীবাত্মা নয়। নরেন্দ্রের রাজা উপাধি এবং দৈনিকের খেটক বা ঢাল উপাধি যদি নিষেধ বা অপনীত করা যায় তাহা হইলে কি থাকে ? রাজ্যের সহিত যুক্ত বলিয়াই মহয় রাজা, থেটক যোগেই মানব সৈনিক, যদি উভয়ের উপাধি অপনোদন করা ষায়, তাহা হইলে কেহই নৃগতি নহে এবং কেহই যোদ্ধা বা দৈনিক নহে। উভয়েই সাধারণ মানব মাত্র।

এই স্থলে "তত্ত্বমিন' মহাবাক্যের 'তং' এবং 'হং' পদছয়ের বাচ্যার্থ পরিত্যাগপূর্বক লক্ষ্যার্থ গ্রহণ করিয়া, এই চুইরের অর্থাৎ জীব এবং ব্রহ্মের একতা প্রতিপাদন করিতে হইবে। ইহা করিতে হইলে লক্ষণাবৃত্তির সাহাব্য আবশ্যক।

শব্দ উচ্চারণ মাত্রই স্বভাবত: যে অর্থের প্রতীতি হয়, তাহাকে শব্দের শক্তার্থ বা বাচ্যার্থ বলে। যেখানে শব্দের বাচ্যার্থ ত্যাগ করিয়া অপর অর্থ গ্রহণ করা যায় সেখানে লক্ষণাবৃত্তি হইয়া থাকে। উহা 'জহতী', 'অজহতী' এবং 'জহত্যজহতী' নামে তিন প্রকার। জহতীলক্ষণাতে শব্দের বাচ্যার্থের সর্বথা ত্যাগ করিয়া উহার একেবারে নৃতন অর্থ করা হয় : যেমন "গন্ধায়াং ঘোষঃ প্রতিবসতি" অর্থাৎ গলায় ঘোষ বাস করিতেছে, কিন্তু ইহা সর্ব প্রকারে অসম্ভব, কারণ গলা প্রবাহের মধ্যে ঘোষ বাস করিতে পারে না। এই জন্ত এখানে 'গদ্ধা' শব্দের অর্থ 'গদ্ধ-প্রবাহ' না করিয়া 'গদ্ধার তীর' করা হয়। किन्छ "जन्दमि" महावात्कात्र 'जर' ववर 'नर' शामत्र वाठ्यार्थ 'मेश्वत' ववर 'জীবের' সর্বথা ত্যাগ করিয়া দিলে উহাদের চৈতত্তেরও ত্যাগ হইয়া যায় এবং ইহা অভীষ্ট বা অভিলম্বিত নহে বরং চৈতন্তের একতাই ঈপ্পিও। এই জন্ম জহতীলক্ষণাদারা এই পদদ্বয়ের অর্থের একতা হইতে পারে না। অজহতী লক্ষণায় বাচ্যার্থের ভ্যাগ না করিয়া উহার সাথে অন্ত অর্থেরও গ্রহণ করা याहेट भारत। रामन 'कारक छा। पि वक्या जाम अर्था काक हहेट पि বক্ষা করিও। এই বাক্যের অভিপ্রায় কেবল কাক হইতে দধি রক্ষা করাই নহে বরং উহার সঙ্গে কুকুর, বিড়ালাদি অন্ত জীব হইতেও দৃধি সুরক্ষিত করা বুঝায়। অপর আরও একটি উদাহরণদারা ইহা পরিপুষ্ট করা যাইতেছে। यिन वना यात्र "त्मानः धाविष्ण । "त्मान" मत्म धर्यात्म त्रक्तवर्ग व्यर्थार त्रक्तवर्ग দৌড়াইতেছে। এইস্থলে রক্তবর্ণের ধাবন বা দৌড়ান অসম্ভব বলিয়া "শোণ" শব্দে শোণগুণবিশিষ্ট অশ্ব বুঝাইতেছে নতুবা অর্থের সন্ধতি বা সামঞ্জস্ত হয় না, স্থতরাং "শোণ" শব্দের অর্থ থাকিয়া অন্তার্থের গ্রহণ করা হইয়াছে। কিন্তু "তত্ত্বমসি" মহাবাক্যের 'তৎ' এবং 'ভং' পদের বাচ্যার্থে বিরোধ আছে, অতএব অন্ত অর্থ সম্মিলিত বা যোগ করিলেও ঐ বিরোধ দূর হইবার নহে। এইজন্ত অজহল্লক্ষণাদ্বারা উহাদের অর্থাৎ জীব ও ত্রন্মের একতা সিদ্ধ হইতে পারে না। এই উভর লক্ষণার অতিরিক্ত যেখানে কিছু অর্থ রাখা যায় এবং কিছু অর্থ ছাড়া যায়, উহাকে 'জহত্যজহতী, বা 'ভাগত্যাগ' লক্ষণা কহে। যেমন "পোহয়ম্<sup>ত</sup> অর্থাৎ "ইহা উহাই", এই বাক্যে 'অয়ম্' পদদারা কথিত পদার্থের অপরোক্ষতা বা প্রত্যক্ষতা এবং 'দঃ' পদের বাচ্য পদার্থের পরোক্ষতা বা অপ্রত্যক্ষতার ত্যাগ করিয়া, এই উভয় ব্যতিরিক্ত যে নির্বিশেষ পদার্থ উহার একতা বলা হইয়া থাকে। এই প্রকার মহাবাক্যের 'ভৎ' পদের বাচ্য ঈশ্বরের গুণ সর্বজ্ঞতাদি এবং 'ছং' পদের বাচ্য জীবের গুণ অল্পজ্ঞতাদির ত্যাগ করিয়া কেবল উভয়ের অর্থাৎ ঈশ্বরের এবং জীবের চৈতন্তাংশে একতা বলা হয়।

এই কথাই আর একটি উদাহরণদারা অধিক পরিক্ট বা স্কুস্ট করা ষাইতে পারে। যদি বলি "সঃ অয়ম্ দেবদত্তঃ, যো অরং ময়া বিংশতিবর্ষপূর্বং কাখাং দৃষ্টঃ স এব ইদানীং বর্তমানসময়ে প্রয়াগনগরে বিছতে", এই সেই দৈবদত্ত বাহাকে আমি বিংশতি বৰ্ষ পূৰ্বে কাশীতে দেখিয়াছিলাম, সেই দেবদত্ত এখন বর্তমানকালে প্রয়াগনগরে অবস্থান করিতেছে। এই বাক্যে বিরুদ্ধাংশ দেশ এবং কাল পরিত্যাগ করিলে কাশীর পূর্বের দেবদন্ত, প্রশ্নাগের বর্তমান দেবদন্ত একই ব্যক্তি। সেই প্রকার "তত্ত্মদি" মহাবাক্যে 'তং' এবং 'সং' এই ছুই পদের বাচ্যার্থ মায়া এবং অবিছা, এই ছুই উপাধি বিরুদ্ধ ধর্মী इट्रेल ७ क्षेत्र वर कीव छे छार हिछ ग्रांश्य ममान । क्षेत्रदाद हिछ ग्रांश्य ব্রহ্ম বলে এবং জীবের চৈতন্তাংশকে কুটস্থ বা সাক্ষী বলে। বস্তুতঃ উভয়ই এক বা সমান। জীব এবং ঈশবের একতা মহাবাক্যের বাচ্যার্থের দারা সম্ভব नटर পदञ्ज नक्गार्थिद बांदा मछव । कीरवद উপाधि मनिन मक्छन श्रधान व्यविषा এবং ঈশবের উপাধি বিশুদ্ধসত্ত্বপপ্রধান মায়া—অতএব বাচ্যার্থ দৃষ্টিতে এই তুইয়ের একতা হইতে পারে না। কিন্তু জীবের এবং ঈশ্বরের উপাধি ত্যাগ করিলে উভয়ের মধ্যে একই চৈতন্ত বিভাষান অর্থাৎ চৈতন্তাংশে তুইয়ের মধ্যে একতা বর্তমান। অতএব দীন, হঃ থীরপে পতিত বে জীব, সে পরমার্থ দৃষ্টিতে অনস্তবৈভবসম্পন্ন, মন ও বাণীর অবিষয় নিরূপাধিক ব্রহ্মই।]

তয়োর্বিরোধোহয়মুপাধিকল্পিতো ন বাস্তবঃ কশ্চিত্নপাধিরেষঃ। ঈশস্ত মায়া মহদাদিকারণং জীবস্তা কার্যং শূণু পঞ্চকোশম্॥ ২৪৫॥

তৃইয়ের এই বিরোধ কিন্ত উপাধিজন্ত এবং এই উপাধিও বাস্তবিক নহে। ঈশ্বরের উপাধি মহতত্ত্বাদির কারণরূপা মারা এবং জীবের উপাধি কার্যরূপ পঞ্চকোশ।

[ এই উপাধি না থাকিলে ঈশ্বরও থাকেন না, জীবও থাকে না। কেবল চৈতগ্যই চৈতগ্য থাকে।]

এতাবুপাধী পরজীবয়োন্তয়োঃ সম্যঙ্ নিরাসে ন পরো ন জীবঃ। রাজ্যং নরেন্দ্রস্থ ভটস্থ খেটক-স্তয়োরপোহে ন ভটো ন রাজা॥ ২৪৬॥ এই মায়া এবং পঞ্চকোশ পরমাত্মা এবং জীবের উপাধি। ইহাদের উত্তযন্ত্রপে বাধ বা নিষেধ হইয়া গেলে না পরমাত্মাই থাকেন না জীবাত্মাই। যেমন রাজ্য রাজার উপাধি এবং ঢাল সৈনিকের উপাধি। এই ছই উপাধি না থাকিলে অর্থাৎ রাজার রাজ্য না থাকিলে এবং সৈনিকের ঢাল না থাকিলে, না কেহ রাজা আর না কেহ যোজা বা সৈনিক। উভয়েই মাহুষ মাত্র।

> অথাত আদেশ ইতি শ্রুভিঃ স্বয়ং নিষেধতি ত্রহ্মণি কল্পিভং দ্বয়ন্। শ্রুতিপ্রমানুগৃহীতযুক্ত্যা তয়োর্নিরাসঃ করণীয় এব ॥ ২৪৭॥

ব্রক্ষে বৈতের কল্পনা। ['অথাত আদেশো নেতি নেতি' ( বৃহদারণ্যকো-পনিষৎ ২৷৩৬) বলিয়া] শুতি স্বয়ং নিষেধ করিতেছেন; অতএব শুতি-প্রমাণাস্তুকুল যুক্তিদারা উপরোক্ত উপাধি সকলের বাধ বা নিষেধ করা উচিত।

নেদং নেদং কল্পিভয়াম সভ্যং রজ্জো দৃষ্টব্যালবৎ স্বপ্পবচ্চ। ইখং দৃশ্যং সাধুযুক্ত্যা\* ব্যপোহ্য ক্তেয়ঃ পশ্চাদেকভাবস্তয়োর্যঃ ॥ ২৪৮॥

এই দৃশু কল্পিত হইবার কারণ রজ্জ্তে দর্প প্রতীতির স্থায় এবং স্বপ্নে ভাসমান বিবিধ পদার্থের মত সত্য নহে। এই প্রকারসাধু যুক্তিদারা বা প্রবল যুক্তিদারা দৃশ্রের নিষেধ বা বাধ করিবার ফলে জীব এবং ঈশ্বরের একত্বভাব অবশিষ্ট থাকে এবং তাহাই জানিবার যোগ্য।

ততন্ত তে লক্ষণয়া স্থলক্ষ্যো তয়োরখণ্ডৈকরসত্বসিদ্ধয়ে। নালং জহত্যা ন তথাজহত্যা কিন্তুভয়ার্থাত্মিকয়ৈব ভাব্যম্॥ ২৪৯॥

জীবাত্মার এবং পরমাত্মার অথগ্রৈকরসতার সিদ্ধির জন্ত মহাবাক্যে লক্ষণা করিলেই উহার জ্ঞান হয়। উহার যথার্থ জ্ঞান না তো জহতী লক্ষণা-

<sup>\*</sup> পাঠান্তর দাভিযুক্ত্যা

দারাই সিদ্ধ হর আর না তো অজহতীর দারাই। অতএব এই স্থানে জহত্য-জহতী উভয় লক্ষণারই প্রয়োগ করা আবশুক। [২৪৪ শ্লোকের ব্যাখ্যা-জইব্য।

> স দেবদত্তোহয়মিতীহ চৈকতা বিরুদ্ধর্মাংশমপাস্থা কথ্যতে। যথা তথা তত্ত্বমসীতি বাক্যে বিরুদ্ধর্মানুভয়ত্ত হিন্ধা। ২৫০॥

(জহতী এবং অজহতী লক্ষণা এই শ্লোকে দৃষ্টান্তবারা বর্ণন করা হইতেছে।) 'সেই দেবদত্ত এই' এই বাক্যে 'সেই' শব্দের পরোক্ষত্ব এবং 'এই' শব্দের অপরোক্ষত্ব এই ছই বিরুদ্ধ ধর্মীর বাধ বা নিষেধ করিলে বেমন দেবদত্তের একতাই নিষ্পন্ন হয়; সেই প্রকার "তত্ত্মসি" এই মহাবাক্যে 'তং' পদের বাচ্য ঈশ্বরের উপাধি 'মারা' এবং 'ত্বং' পদের বাচ্য জীবের উপাধি 'অন্তঃকরণ বা পঞ্চকোশ বা অবিছ্যা'—এই ছইয়ের বিরুদ্ধ ধর্মের বাধ বা নিষেধ করিলে শুদ্ধতিভন্তাংশোর একতা সিদ্ধ হয়।

[ইহার বিস্তারিত ব্যাখ্যা ২৪৪ শ্লোকের ব্যাখ্যায় দেওরা হইরাছে বলিরা এই স্থানে পুনরায় দেওয়া হইল না।]

সংলক্ষ্য চিম্মাত্রভয়া সদাত্মনো-রখণ্ডভাবঃ পরিচায়তে বুধৈঃ। এবং মহাবাক্যশতেন কথ্যতে ব্রহ্মাত্মনোর্ট্রক্যমখণ্ডভাবঃ॥ ২৫১॥

এই প্রকার লক্ষণাদারা জীবাত্মা এবং প্রমাত্মার চেতনাংশের একতার বিশ্বর করিয়া বৃদ্ধিমান্ ব্যক্তি উহাদের অথগুভাবের পরিচয় প্রাপ্ত হন। এইভাবে শত শত মহাবাক্যদারা ব্রহ্ম এবং আত্মার অর্থাৎ ব্রহ্ম এবং জীবাত্মার অথগুভাবরূপ একতা স্পষ্ট কথিত হইয়া থাকে। [সাধারণতঃ আমরা চারি বেদের চারিটি মহাবাক্যের সহিতই পরিচিত বথা সামবেদের তত্মসি, ঝথেদের প্রজানং ব্রহ্ম, বজুর্বেদের অহং ব্রহ্মাত্মি এবং অথববেদের অয়মাত্মা ব্রহ্ম। ব্রহ্মের ত্রহ্মপ শাল্পে এইভাবে বর্ণিত হইয়াছে বথা—কাল্জয়াবাধিতং ব্রহ্ম, সত্যাত্মকং ব্রহ্ম, অথগুাবিতীয়ং ব্রহ্ম, ত্রহং প্রকাশাত্মকং ব্রহ্ম, সতং জ্ঞানমনস্তং

95

ব্রহ্ম, সত্যং জ্ঞানমানলং ব্রহ্ম, অন্তিভাতিপ্রিয়াত্মকং ব্রহ্ম, সগুণ-নিগুণ-স্বরূপং ব্রহ্ম, জগদ্ধিগ্রানাত্মকং ব্রহ্ম, প্রমাত্চৈতস্থাত্মকং ব্রহ্ম ইত্যাদি।

ব্ৰহ্ম-ভাবনা—

অন্ত্রলমিত্যেতদসম্লিরস্থা সিদ্ধং স্বতো ব্যোমবদপ্রতর্ক্যম্। যতো মুধামাত্রমিদং প্রতীতং জহাহি বৎস্বাত্মত্ররা গৃহীতম্। ব্রহ্মাহমিত্যেব বিশুদ্ধবৃদ্ধ্যা বিদ্ধি স্কমাত্মানমখণ্ডবোধম্॥ ২৫২ ॥

[ অন্ধ্রনমনগ্রহ্রমদীর্ঘন্' ( বৃহদারণ্যকোপনিষৎ ৩ ।৮ । ৭ ) ইত্যাদি শ্রুতি-বাক্যদারা ] অসৎ সূলতাদির দ্রীকরণের পর আকাশের সমান ব্যাপক অতর্ক্য বস্তু অর্থাৎ বাহাকে তর্ক-যুক্তিদারা দিদ্ধ করা বার না, স্বরংই দিদ্ধ হইরা থাকে। এইজন্য আত্মরূপে গৃহীত এই দেহাদি মিথ্যাই প্রতীত হর, এই সকল মিথ্যা বস্তুতে আত্মবৃদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া এবং 'আমিই ব্রদ্ধ' এই প্রকার শুদ্ধবৃদ্ধিদারা অথগুবোধস্বরূপ স্বীয় আত্মাকে জান।

> মূৎকার্যং সকলং ঘটাদি সততং মূম্মাত্রমেবাভিত-স্তদ্বৎসজ্জনিতং সদাত্মকমিদং সন্মাত্রমেবাখিলম্। যশ্মান্ধাস্তি সতঃ পরং কিমপি তৎ সত্যং স আত্মা স্বয়ং তম্মাত্তম্বমসি প্রশান্তমমলং ব্রহ্মাদ্বয়ং যৎপরম্॥ ২৫৩॥

বেমন মৃত্তিকার কার্য ঘটাদি সর্ব প্রকারে মৃত্তিকাই, তেমনি সং হইতে উৎপন্ন এই সংস্করপ সম্পূর্ণ জগৎ সন্মাত্রই; কারণ সৎ অতিরিক্ত আর কিছুই নাই। ঐ সত্যই স্বরং আত্মা, অতএব যাহা শান্ত, নির্মল এবং অদ্বিতীয় ব্রহ্ম, তাহা তুমিই।

> নিজাকল্পিতদেশকালবিষয়জাত্তাদি সর্বং যথা নিখ্য। তদদিহাপি জাগ্রতি জগৎস্বাজ্ঞানকার্যস্বতঃ। যম্মাদেবমিদং শরীরকরণপ্রাণাছমাজপ্যসৎ তম্মাত্তত্বমসি প্রশান্তমমলং ব্রহ্মাদ্বয়ং যৎপরম্॥ ২৫৪॥

বেমন স্বপ্নে নিস্রাদোবে কল্পিত দেশ, কাল বিষয় এবং জ্ঞাতাদি সমন্তই
মিধ্যা হইয়া থাকে, তেমনি জাগ্রদবন্থাতেও এই জগং, স্বীয় জ্জ্ঞানের কার্য
হওয়ায় মিথ্যাই। যে হেতৃ এই শরীর, ইন্দ্রিয়, প্রাণ ও অহংকারাদি সকলই
অসত্য, তুমিই সেই শান্ত, নির্মল এবং অবিতীয় ব্রন্ধ।\*

জাতিনীতিকুলগোত্রদূরগং
নামরূপগুণদোষবর্জিতন্।
দেশকালবিষয়াতিবর্তি যদ্
ব্রহ্ম তত্ত্বমসি ভাবয়াত্মনি॥ ২৫৫॥

যাহা ভাতি, নীতি, কুল এবং গোত্তের পরপারে; নাম, রূপ, গুণ এবং দোষরহিত এবং দেশ, কাল ও বস্তু হইতেও পৃথক্, তুমি সেই ব্রন্ধ—এইরপ আপন অস্তঃকরণে চিস্তা কর।

> যৎপরং সকলবাগগোচরং গোচরং বিমলবোধচক্ষুষঃ। শুদ্ধচিদ্ঘলমলাদিবস্ত যদ্ ব্রহ্ম তত্ত্বমসি ভাবয়াত্মলি॥ ২৫৬॥

যাহা প্রকৃতিরও উর্ধে এবং বাণীর অবিষয়, নির্মল জ্ঞানচক্ষুর ছারা <mark>যাহাকে</mark> জানা যাইতে পারে এবং যে শুদ্ধ চিদ্ঘন অর্থাং নিবিড় জ্ঞানম্বরূপ অনাদিবস্তু, তুমি সেই ব্রহ্ম—এইরূপ আপন অস্তঃকরণে চিন্তা কর।

যত্ত ভান্ত্যা কল্পিভং ভদিবেকে ভত্তন্মাত্রং নৈব ভন্মাদিভিন্নম্। স্বপ্নে নষ্টে স্বপ্নবিশ্বং বিচিত্রং স্বন্মান্তিমং কিন্তু দৃষ্টং প্রবোধে॥

যাহাতে ভ্রমবশতঃ কোন বস্ত কল্পিত হইয়া থাকে,বিচার করিবার পর উহা তদ্ধপই প্রতীত হয়, উহা হইতে পৃথক্ কিছু হয় না। স্বপ্ন নষ্ট হইবার পর অর্থাৎ স্বপ্ন ভলের পর জাগ্রদবস্থাতে কি বিচিত্র স্বপ্ন-প্রপঞ্চ আপনা হইতে পৃথক্ দৃষ্টিগোচর হয় ?

<sup>\*</sup> ইহার পর কোনও সংস্করণে এই শ্লোকটি দেখিতে পাওয়া যায়—

শ্রীশ্রীশাদিশঙ্করাচার্যবিরচিত-

60

ষড় ভিন্ধমিভিরযোগি যোগিস্থাদ্-ভাবিতং ন করগৈর্বিভাবিতম্। বুদ্ধ্যবেগুমনবগুভূতি যদ্ ব্রহ্ম ভত্তমসি ভাবয়াত্মনি॥ ২৫৭॥

ষিনি ( ক্ষ্ণা, পিপাদা, শোক, মোহ, জরা ও মৃত্যু ) এই ছয় উমি বর্জিত, বোগিজন যাহাকে হদরে ধ্যান করেন, যাহাকে ইন্দ্রিয়াদিদারা গ্রহণ করা যায় না এবং যিনি বৃদ্ধিরও অগম্য তথা স্ততি করিবার যোগ্য, তুমি সেই ব্রহ্ম—এই প্রকার চিত্তে চিস্তা কর।

ভান্তিকম্পিতজগৎকলাশ্রমং
স্বাশ্রমং চ সদসদিলক্ষণম্।
নিষ্ণলং নিরুপমানমৃদ্ধিমদ্
বন্ধ ভত্ত্বমসি ভাবমাত্মনি ॥ ২৫৮ ॥

ষিনি এই ভ্রান্তি কল্পিত জগদ্রুপ কলার বা শিল্পের আধার, স্বয়ংই আপনার আশ্রয় স্থিত, সং এবং অসং উভয় হইতে ভিন্ন এবং যিনি নিরবয়ব, উপমা রহিত এবং পরম ঐশ্বর্যসম্পন্ন, সেই পরব্রহ্মই তুমি—চিত্তে এইরূপ চিন্তা কর।

> জন্মবৃদ্ধিপরিণত্যপক্ষয়-ব্যাধিনাশনবিহীনমব্যয়ম্। বিশ্বস্প্ট্যবনঘাতকারণং বেক্স ভত্তমসি ভাবয়াত্মনি॥ ২৫৯॥

যিনি জন্ম, বৃদ্ধি, পরিণভি, অপক্ষর ( হ্রাস ), ব্যাধি ও নাশ—শরীরের এই ছুর বিকাররহিত ও অবিনাশী এবং বিশ্বের স্থাষ্টি, পালন এবং বিনাশের কারণ সেই ব্রহ্মই তুমি—এই প্রকার স্বীয় মনে চিন্তা কর।

> অন্তভেদমনপাস্তলক্ষণং নিস্তরঙ্গজলরাশিনিশ্চলম্। নিত্যমুক্তমবিভক্তমূর্তি যদ্ ব্রহ্ম তত্ত্বমসি ভাবয়াত্মনি॥ ২৬০॥

বিনি ভেদরহিত এবং অপরিণামস্বরূপ, তরস্বহীন জলরাশির সমান নিশ্চল, নিত্যমুক্ত এবং বিভাগরহিত সেই ব্রহ্মই তুমি—এইরূপ মনে বিচার কর।

একমেব সদনেককারণং কারণান্তরনিরাসকারণম্। কার্যকারণবিলক্ষণং স্বয়ং ব্রহ্ম তত্ত্বমসি ভাবয়াত্মনি॥ ২৬১॥

যিনি এক হইয়াও অনেকের বা বছর কারণ এবং অস্থ কারণেরও বিনি নিষেধের কারণ, কিন্ত যিনি স্বয়ং কার্য-কারণভাব হইতে পৃথক্ সেই বন্ধই তুমি—এই প্রকার মনন কর।

> নির্বিকল্পকমনল্পমক্ষরং যৎক্ষরাক্ষরবিলক্ষণং পরম্। নিত্যমব্যয়স্থখং নিরঞ্জনং

ব্ৰহ্ম ভত্তমসি ভাবয়াত্মনি ॥ ২৬২॥

ধিনি নির্বিকল, ভূমা এবং অবিনাশী, ক্ষর (শরীর) ও অক্ষর (জীব) হইতে ভিন্ন এবং অব্যয় অর্থাৎ অক্ষয় ও অবিনাশী, আনন্দস্করণ ও নিম্কলম্ক, দেই ব্রন্ধই তুমি—এইরূপ হৃদয়ে চিন্তা কর।

> যদ্বিভাতি সদনেকধা জ্রমা-স্লামরূপগুণবিক্রিয়াত্মনা। হেমবৎস্বয়মবিক্রিয়ং সদা ব্রহ্ম ভত্তমসি ভাবয়াত্মনি॥ ২৬৩॥

ষিনি সর্বদ। দং এবং স্থবর্ণের ন্থায় নির্বিকার হইয়াও ভ্রমের বারা হার-ক্ওল-বলয়াদির সমান নাম, রূপ, গুণ এবং বিকাররূপে প্রভিদ্ধাসমান হন, সেই ব্রহাই তুমি—এইরূপ আপন চিন্তে চিস্তা কর।

> যচ্চকান্ত্যনপরং পরাৎপরং প্রভ্যগেকরসমাত্মলক্ষণম্। সভ্যচিৎস্থখমনন্তমব্যয়ং ব্রহ্ম ভত্তমসি ভাবয়াত্মনি॥ ২৬৪॥

ধাঁহার পরে আরু কেহই নাই, এইরপ ভাবে বিনি প্রকাশমান, অব্যক্ত প্রকৃতিরও প্রপারে বিনি অবস্থিত, প্রভাক, একরদ এবং সকলের অন্তরাম্মা

৬

এবং সচিদানন্দস্বরূপ, অনন্ত ও অব্যয় (অক্ষয়, অবিনাশী, অপরিবর্তনশীল) সেই ব্রহ্মই তুমি—এই প্রকার আপন অন্তঃকরণে চিন্তা কর।

উক্তমর্থমিমমাত্মনি স্বয়ং ভাবয় প্রথিতযুক্তিভির্ধিয়া। সংশয়াদিরহিভং করান্সূবৎ তেন ভত্তনিগমো ভবিষ্যতি॥ ২৬৫॥

এই পূর্বোক্ত বিষয়কে স্বীয় বুদ্ধিদারা বেদান্তের প্রদিদ্ধ যুক্তির সহিত আপন চিত্তে স্বয়ং বিচার কর। ইহা হইতে করতলগত জলের স্থায় সংশয়-বিপর্যয় রহিত তত্ত্বোধ হইবে।

> ন্ধং বোধমাত্রং পরিশুদ্ধতত্ত্বং বিজ্ঞায় সঙ্গে নৃপবচ্চ সৈত্যে। তদাত্মনৈবাত্মনি সর্বদা স্থিতো বিলাপয় ব্রহ্মণি দৃশ্যজাত্তম্ ॥ ২৬৬॥

সৈনিক মধ্যে অবস্থিত নুগতির সমান ভূতগণের সংঘাতরূপ (সমষ্টিরূপ)
শরীরের মধ্যে স্থিত স্বয়ংপ্রকাশ বিশুদ্ধ তত্ত্বকে জ্ঞাত হইয়া সন্থ তন্ময়ভাবে
স্বস্বরূপে স্থিত থাকিয়া সম্পূর্ণ দৃশুবর্গকে ঐ ব্রন্ধে লীন কর।

[ সাধককে কি ভাবে আত্ম-চিস্তা করিতে হইবে তাহার সঙ্কেত এথানে আচার্যচরণ করিতেছেন। ]

> বুদ্ধে গুহায়াং সদসদ্বিলক্ষণং ব্রহ্মান্তি সভ্যং পরমদ্বিভীয়ম্। তদাত্মনা যোহত্ত বসেদ্ গুহায়াং পুনর্ন ভস্তাঙ্গগুহাপ্রবেশঃ॥ ২৬৭॥

সেই সং-অসং হইতে বিলক্ষণ অর্থাৎ পৃথক্ অদিতীয় সত্য পরব্রহ্ম বুদ্ধিরপ গুহাতে বিরাজমান। যিনি এই গুহাতে উঁহার (পরব্রহ্মের) সহিত একরূপ হইয়া নিবাস করেন, হে বৎস! তাঁহাকে পুনরায় শরীররূপ কন্দরে আর প্রবেশ করিতে হয় না অর্থাৎ তাঁহাকে পুনঃ জন্মগ্রহণ করিতে হয় না—
মৃক্ত হইয়া য়ায়।

বাসনা-ত্যাগ—

জ্ঞাতে বস্তুম্মপি বলবতী বাসনানাদিরেষা কর্তা ভোক্তাপ্যহমিতি দৃঢ়া বাস্থ্য সংসারহেতুঃ। প্রভ্যগ্ দৃষ্ট্যাম্মনি নিবসতা সাপনেয়া প্রযন্ত্রা-ম্মুক্তিং প্রাহুম্ভদিহ মুনয়ো বাসনাতানবং বৎ॥ ২৬৮॥

জন্ম-মরণরপ সংসাবের হেতু 'আমি কর্তা এবং আমি ভোক্তা' ইহার লূচতার জন্ম হইর। থাকে, অতএব আত্মবস্তুর জ্ঞান হইরা বাওয়ার পরও আন্তরদৃষ্টির দারা আত্মস্বরূপে স্থিত হইরা প্রবত্তপূর্বক ঐ প্রবল অনাদিবাসনার পরিত্যাগ করা উচিত; কারণ এই সংসারে বাসনার ক্ষীণতাকেই ম্নিগণ মৃত্তি কহিয়াছেন।

> অহং মনেতি যো ভাবো দেহাক্ষাদাবনাত্মনি। অধ্যাসোহয়ং নিরস্তব্যো বিদ্ববা স্বাত্মনিষ্ঠয়া॥ ২৬৯॥

দেহ ও ইন্দ্রিগাদি অনাত্মবস্তুদমূহে যে জীবের 'অহং-মম' অর্থাৎ 'আমি ও আমার' ইত্যাকার ভাব তাহাই অধ্যাদ। বিদ্যান্ব্যক্তির কর্তব্য আত্মনিষ্ঠার স্বারা ইহাকে দূর করিয়া ফেলা।

> জ্ঞাত্বা স্বং প্রত্যগাত্মানং বুদ্ধিতদ্বত্তিসাক্ষিণম্। সোহহমিত্যেৰ সদবত্ত্যানাত্মতাত্মমতিং জহি॥ ২৭০॥

প্রত্যগাত্মরণ (দেই মধ্যে অবস্থিত অন্তর্যামি আত্মাকে প্রত্যগাত্মা কহে)
নিজেকে বৃদ্ধি এবং উহার বৃত্তিসমূহের সাক্ষী জানিয়া "আমিই সেই" এই
প্রকার সমীচিন বা যথার্থ বৃতিদারা অনাত্ম-বস্তুতে ব্যাপক যে আত্মবৃদ্ধি তাহা
ত্যাগ কর।

লোকান্মবর্তনং ত্যক্ত্বা ত্যক্ত্বা দেহান্মবর্তনম্। শাস্ত্রান্মবর্তনং ত্যক্ত্বা স্বাধ্যাসাপনয়ং কুরু॥ ২৭১॥

লোকবাসনা, দেহবাসনা এবং শান্তবাসনা— এই তিন বাসনা ত্যাগ করিয়া আত্মতে যে সংসার-অধ্যাস তাহা পরিত্যাগ কর।

[লোকবাদনা বলিতে এখানে আচার্যপাদ স্বর্গাদিলোক বা বিষ্ণুলোকাদির ইচ্ছাকে লক্ষ্য করিতেছেন।] শ্রীশ্রী আদিশঙ্করাচার্যবিরচিত-

₽8

লোকবাসনয়া জন্তোঃ শাস্ত্রবাসনয়াপি চ। দেহবাসনয়া জ্ঞানং যথাবদ্ধৈব জায়তে ॥ ২৭২ ॥

লোকবাসনা, শাস্ত্রবাসনা এবং দেহবাসনা—এই তিন বাসনার কারণই জীবের ঠিক-ঠিক জ্ঞান হয় না অর্থাৎ প্রকৃত যে আত্মজ্ঞান বা বন্ধজ্ঞান তাহা হয় না।

সংসারকারাগৃহমোক্ষমিচ্ছো—
রয়োময়ং পাদনিবদ্ধগৃত্বালম্।
বদস্তি তজ্জাঃ পটুবাসনাত্তরং
যোহস্মাদ্বিমুক্তঃ সমুপৈতি মুক্তিম্॥ ২৭৩॥

সংসারত্বপ কারাগার হইতে মৃক্তীচ্ছু ব্যক্তির পক্ষে ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ এই বাসনা-ত্রয়কে পায়ের লৌহবেষ্টনী বা বেড়ী বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। যিনি ইহা হইতে নিদ্ধতি পাইয়াছেন তিনি মোক্ষ লাভ করিতে সক্ষম।

[ যিনি লোকবাসনা, শাল্পবাসনা ও দেহবাসনা ত্যাগ করিয়াছেন, তিনি মুক্তির দ্বারে পৌছাইয়া গিয়াছেন জানিবে।]

জলাদিসম্পর্কবশাৎপ্রভূতপুর্গন্ধপূতাগুরুদিব্যবাসনা।
সঙ্ঘর্যণেনৈব বিভাতি সম্যথিধুয়মানে সতি বাহুগন্ধে॥ ২ ৭৬॥
অভ্যঞ্জিতানন্তদুরন্তবাসনাধুলীবিলিপ্তা পরমাত্মবাসনা।
প্রজ্ঞাতিসঙ্ঘর্যণতো বিশুদ্ধা।
প্রতীয়তে চন্দনগন্ধবংক্ষুটা॥ ২ ৭৫॥

বেমন জলাদির সংসর্গে অন্ত কোন অত্যন্ত তুর্গদ্ধযুক্ত বস্তুর প্রলেপ অগুরু-কাঠের উপর দিলে উহার দিব্য স্থান্দ ঢাকা পড়িয়া যায় এবং ঘর্ষণদ্বারা উহার বাছ্ তুর্গদ্ধ দ্ব হইবার পর স্থান্দ উপলব্ধি হয়, তেমনি অন্তঃকরণে স্থিত অনস্ত তুর্বাসনার্মী ধূলার দ্বারা আচ্ছন্ন পরমাত্মবাসনা বৃদ্ধির অত্যন্ত সূত্য্যণে শুদ্ধ হইয়া চন্দনের গদ্ধের সমানই প্রকাশিত হইয়া থাকে।

অনাত্মবাসনাজালৈস্তিরোভূতাত্মবাসনা। নিত্যাত্মনিষ্ঠয়া তেষাং নাশে ভাতি স্বয়ং স্ফুটা॥ ২৭৬॥ অনাত্ম বাসনাসমূহের দারা আত্মবাসনা ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে; অতএব নিরস্তর আত্মনিষ্ঠার স্থিত থাকিলে অনাত্মবাসনার নাশ হইবার ফলে আত্ম-বাসনা স্পষ্ট ভাসমান হইতে থাকে।

> যথা যথা প্রভ্যগবস্থিতং মন-স্তথা তথা মুগ্ধতি বাহুবাসনাঃ। নিঃশেষমোক্ষে সতি বাসনানা-মাত্মানুভূতিঃ প্রতিবন্ধশূলা॥ ২৭৭॥

মন বেমন বেমন অন্তমূর্থ হইতে থাকে, তেমন তেমন উহা বাছ বাসনা-সমূহকে ছাড়িতে থাকে। বথন বাসনানিচয় হইতে মন সম্পূর্ণ নিদ্ধতি লাভ করে, তথন প্রতিবন্ধশৃত্য অর্থাৎ অবাধিত আত্মার অন্তত্তব হয়।

[ সার কথা হইল—বাসনা ক্ষয় হইলে মনোনাশ হয় এবং মনোনাশ হইলে উপাধি রহিত স্বয়ংপ্রকাশ আত্মার অন্তব হয়।]

অধ্যাস-নিরসন—

স্বাত্মন্তেব সদা স্থিত্য। মনো নশ্যতি যোগিনঃ। বাসনানাং ক্ষয়শ্চাতঃ স্বাধ্যাসাপনয়ং কুরু॥ ২৭৮॥

চিত্তবৃত্তির নিরোধ করিয়া নিরন্তর আত্মস্বরূপেই স্থিত থাকিলে যোগীর মন নষ্ট হইয়া যায় এবং বাসনাসমূহেরও কর হয়; অতএব আপন অধ্যাস দ্র কর।

[ অর্থাৎ আত্মাতে যে দে চবুদ্ধি অথবা দেহে যে আত্মবৃদ্ধি ভাহা ত্যাগ কর।]

> তমো দ্বাভ্যাং রজঃ সম্বাৎ সম্বং শুদ্ধেন নশ্যতি। তম্মাৎ সম্বন্ধইভ্য স্বাধ্যাসাপনরং কুরু॥ ২৭৯॥

রজোগুণ এবং সভ্গুণের ছারা তম:, সভ্গুণছারা রজঃ এবং শুদ্ধসভ্ছারা সভ্গুণের নাশ হয়, অতএব শুদ্ধ সভ্রে আশ্রয়ে আপন অধ্যাস দূর কর।

> প্রারক্কং পুয়াভি বপুরিভি নিশ্চিত্য নিশ্চলঃ। ধৈর্যমালম্ব্য যত্নেন স্বাধ্যাসাপনয়ং কুরু॥ ২৮০॥

প্রারন্ধই শরীরকে পোষণ করে; এইরূপ নিশ্চয় করিয়া নিশ্চলভাবে ধৈর্ব থারণ করতঃ যত্তপূর্বক আপন অধ্যাস দূর কর।

#### শ্রীশ্রীশাদিশন্বরাচার্যবিরচিত-

নাহং জীবঃ পরং ত্রজেভ্যতদ্ব্যাবৃত্তিপূর্বকন্। বাসনাবেগতঃ প্রাপ্তস্বাধ্যাসাপনমং কুরু॥ ২৮১॥

আমি জীব নহি, আমি পরব্রন্ধ, এই প্রকার আপনাতে জীবভাবের নিষেধ-পূর্বক, বাসনাত্রয়ের বেগ হইতে প্রাপ্ত জীবত্বের অধ্যাস পরিত্যাগ কর।

বোসনাত্ত্যের কথা পূর্বে বলা হইরাছে যথা লোকবাসনা, শাস্ত্রবাসনা ও দেহবাসনা।]

> শ্রুত্যা যুক্তা স্বানুভূত্যা জাত্বা সার্বাত্মমাত্মনঃ। কচিদাভাসতঃ প্রাপ্তস্বাধ্যাসাপনয়ং কুরু ॥ ২৮১॥

শ্রুতি, যুক্তি এবং আপন অন্থভবদারা আত্মান্ত সর্বাত্মতাকে জানিয়া, কোন সময়ে ভ্রমবশতঃ প্রাপ্ত আপন নেহে যে আত্মবৃদ্ধিরূপ অধ্যাস তাহা ত্যাগ কর।

> অনাদানবিসর্গাভ্যানীযম্লান্তি ক্রিয়া নুলেঃ। তদেকনিষ্ঠয়া নিভ্যং স্বাধ্যাসাপনয়ং কুরু॥ ২৮৩॥

প্রবোধিত মুনির কোনই বস্তু গ্রাহ্মনা ত্যাফ্য না থাকার তাঁহার কোনও কর্তব্য নাই। অতএব নিরন্তর আত্মনিষ্ঠাদ্বারা আত্মাতে অবস্থিত হইরা অধ্যাস ত্যাগ কর।

> তত্ত্বমস্তাদিবাক্যোথ ব্রহ্মারৈরকত্ববোধতঃ। ব্রহ্মণ্যাত্মদার্চ্চায় স্বাধ্যাসাপনয়ং কুরু॥ ২৮৪॥

'তত্ত্বমস্তাদি' মহাবাক্য হইতে উৎপন্ন ব্রহ্ম এবং আত্মার একতাজ্ঞানে ব্রহেছ আত্মবুদ্ধি দৃঢ় করিবার জন্ম অধ্যাস দৃর কর।

> অহংভাবস্থ দেহেহশ্মিষ্ণিঃশেষবিলয়াবধি। সাৰধানেন যুক্তাত্মা স্বাধ্যাসাপনয়ং কুরু।। ২৮৫॥

এই দেহে যে অহংভাব হইতেছে, উহার যতক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণরূপে বিলয় না হইয়া যায় ততক্ষণ সাবধানভাপূর্বক যুক্তচিত্ত হইয়া আপন অধ্যাস ভ্যাস কর।

> প্রতীতির্জীবজগতোঃ স্বপ্পবস্থাতি যাবতা। তাবন্ধিরন্তরং বিহুন্ স্বাধ্যাসাপনমং কুরু॥ ২৮৬॥

20

যতক্ষণ পর্যন্ত স্থপ্নের স্থায় জীব ও জগতের প্রতীতি বা উপলব্ধি না হইতেছে, ততক্ষণ পর্যন্ত হে বিঘন! আপন আত্মাতে যে অধ্যাস হইতেছে তাহা নিরন্তর ত্যাগ কর।

[ স্বপ্নের দৃশ্য বস্তু স্বপ্নাবস্থার সত্য বলিয়াই মনে হয়। স্বপ্নভব্দের পর বেমন মিথ্যা বলিয়া উহা অস্কুভব হয়, তত্রপে জ্ঞান না হওয়ায় জীব ও জগৎ সত্য বলিয়া ধারণা হয়, জ্ঞান হইতে উহা সর্বথা মিথ্যা বলিয়াই বোধ হইয়া থাকে।]

> নিজায়া লোকবার্তায়াঃ শব্দাদেরপি বিস্মৃতেঃ। কচিয়াবসরং দম্বা চিন্তয়াত্মানমাত্মনি॥ ২৮৭॥

নিদ্রা, লৌকিক কথাবার্তা অথবা শব্দাদিঘারা আত্মবিশ্বতির অবসর না দিয়া [অর্থাৎ কোন কারণেই স্বরূপান্ত্সদ্ধান না ভূলিয়া] স্বীয় অন্তঃকরণে সতত আত্মচিত্তন কর।

> মাতাপিত্রোর্মলোভূতং মলমাংসময়ং বপুঃ। ত্যক্ত্বা চাণ্ডালবদ্দূরং ব্রহ্মীভূয় ক্বতি ভব॥ ২৮৮॥

পিতা-মাতার মল হইতে উৎপন্ন এবং মল এবং মাংসদারা পূর্ণ এই শরীরকে চণ্ডালের স্থায় দূর হইতেই ত্যাগ-করতঃ এবং ব্রন্ধভাবে স্থিত হইয়া কৃতকৃত্য হও।

> ঘটাকাশং মহাকাশ ইবাত্মানং পরাত্মনি। বিলাপ্যাখণ্ডভাবেন তুষ্ণীং ভব সদা মুনে।। ২৮৯॥

হে মৃনে! ঘটাকাশ নাশ হইলে বেমন মহাকাশে মিলাইয়া বায়, তদ্ধপ জীবাত্মাকে পরমাত্মাতে লীন করিয়া সর্বদা অথগুভাবে মৌন হইয়া স্থিত থাক।

> স্বপ্রকাশমধিষ্ঠানং স্বয়ংভূয় সদাত্মনা। ব্রহ্মাণ্ডমপি পিণ্ডাণ্ডং ভ্যজ্যভাং মলভাণ্ডবৎ ॥ ২৯০॥

জগতের অধিষ্ঠান যে স্বরংপ্রকাশ পরব্রহ্ম, সেই সংস্বরূপের সহিত এক হইয়া পিণ্ড অর্থাৎ দেহ এবং ব্রহ্মাণ্ড অর্থাৎ জগৎ এই ছই উপাধিকেই মলপূর্ণ ভাণ্ডের সমান পরিত্যাগ কর।

> চিদাত্মনি সদানন্দে দেহরঢ়ামহংধিয়ন্। নিবেশ্য লিঙ্গমুৎুস্জ্য কেবলো ভব সর্বদা॥ ২৯১॥

## শ্রীশ্রীআদিশঙ্করা চার্যবির চিত-

দেহে ব্যাপ্ত অহংবৃদ্ধিকে নিত্যানন্দম্বরূপ চিদাত্মাতে স্থিত করিয়া লিঙ্গশরীরের অর্থাৎ স্থাদেহের অভিমান ত্যাগান্তে সদা অদ্বিতীয়রূপে স্থিত থাক।

যত্রৈষ জগদাভাসো দর্পণাল্ডঃ পুরং যথা। তদ্বেন্দাহমিতি জ্ঞাত্বা কৃতকৃত্যো ভবিয়সি॥ ২৯২॥

বাঁহাতে এই জগতের আভাস (অস্পষ্ট বা ক্ষীণ প্রকাশ) দর্পণে প্রতিবিধিত নগরের তুল্য প্রতীত হইতেচে, সেই ব্রহ্মই আমি, এইরূপ জ্ঞান হইলে তুমি কুতার্থ হইয়া যাইবে।

[ এই উপমাটিই শ্রীদক্ষিণামৃতি স্থোত্তে দেওয়া হইয়াছে— বিশ্বং দর্পণদৃশ্যমাননগরীতুল্যং নিজান্তর্গতং, পশ্যনাত্মনি মায়য়া বহিরিবোভূতং বথানিজ্যা। যঃ সাক্ষী ক্রুতে প্রবোধসময়ে স্বাত্মানমেবাব্যয়ম্, তব্যৈ শ্রীগুরুমূর্ভয়ে নমঃ ইদং শ্রীদক্ষিণামূর্ভয়ে॥]

যৎসভ্যস্তৃতং নিজরপমাত্যং

চিদদমানন্দমরপমাত্তিয়ন্।

ভদেত্য মিথ্যাবপুরুৎস্টেজভ
চৈচ্নলুমবদ্বেমমুপাত্তমাত্মনঃ॥ ২৯৩॥

যে চেতন, অদিতীয়, আনন্দস্বরূপ এবং নিদ্রিয় ব্রহ্ম সত্যম্বরূপ এবং আপনারই আছ বা মূল স্বরূপ, উহাকে প্রাপ্ত হইয়া নটের (অভিনেতার) স্থায় পোষাকপরা এই শরীররূপী মিথ্যা বেশের আস্থা বা ভরসা পরিত্যাগ করে।

[ সার কথা হইল অভিনেতা বেমন অভিনয় শেষ হইলে তাহার বেশভ্ষার উপর মমত্ব না রাখিয়া ও ক্লকাল বিল্ম না করিয়া উহাকে ত্যাগ করে তদ্রপ মুম্কুর কর্তব্য এই মিথ্যা শরীরের উপর আস্থা বা বিশ্বাস না রাখিয়া অবিলম্বে ইহার উপর হইতে মমত্ব ত্যাগ করা।]

> অহংপদার্থ-নিরূপণ— সর্বাত্মনা দৃশ্যমিদং মুবৈব নৈবাহমর্থঃ ক্ষণিকত্বদর্শনাৎ। জানাম্যহং সর্বমিতি প্রতীতিঃ কুতোহহমাদেঃ ক্ষণিকস্থ সিদ্ধেৎ॥২১৪॥

**b**b

এই দৃশ্য-জগৎ সর্বপ্রকারে মিখ্যাই। ইহার ক্ষণিকতা দেখিতে পাওরা যায়; অতএব ইহা অহংপদার্থ হইতে পারে না। অতঃ এই ক্ষণস্থায়ী অহংকারের 'আমি সব জানি'—এইরূপ প্রতীতি বা উপলব্ধি কি করিয়া হইতে পারে ?

> অহংপদার্থস্থহমাদিসাকী নিভ্যং স্থমুপ্তাবপি ভাবদর্শনাৎ। ব্রেভে হুজো নিভ্য ইভি শ্রুভি: স্বয়ং ভৎপ্রভ্যগান্ধা সদসদ্বিলক্ষণঃ॥ ২০৫॥

অহংপদার্থ তো অহংকারাদির সাক্ষী, কারণ উহার সন্তা বা অন্তিত্ব স্তর্থী অবস্থাতেও দেখিতে পাওয়া যায়। অয়ং শ্রাতিও উহাকে 'অজো নিত্যং'—এই প্রকার বলেন। অতএব উহা প্রভ্যগাত্মা এবং সং-অসংরূপ মায়া হইতে বিলক্ষণ বা ভিন্ন।

প্রত্যগাত্মা বা সাক্ষী-হৈতন্ত সদসৎরূপ মারা হইতে পৃথক্ পদার্থ। ইহা
নিত্য ও অজ এবং মারা ক্ষণস্থারী।

বিকারিণাং সর্ববিকারবেত্তা নিত্যোহবিকারো ভবিভুং সমর্হতি। মনেরথক্তপ্রস্থমুপ্তিমু ক্ষুটং পুনঃ পুনদৃষ্টিমসত্তমেভয়োঃ॥ ২৯৬॥

অহংকারাদি বিকারী বস্তুসমূহের, সমস্ত বিকারের জ্ঞাতা নিত্য এবং অবিকারী হওয়া উচিত। মনোরথ-ত্বপ্ল এবং স্কৃষ্পৃত্তিকালে এই স্কুল-স্ক্র হই শরীরের অভাব বারবার স্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হয় অতএব ইহা 'অহংপদার্থ আত্মা' কি করিয়া হইতে পারে ?

[ অর্থাৎ অহংকার কথনও 'অহংপদার্থ আত্মা' হইতে পারে না। সংকর করিবার সময়, অথ দেখিবার সময় এবং সূর্যন্তি বা গভীর নিদ্রার সময় এই সুল এবং সৃদ্ধ শরীরের অভাব সর্বদাই দেখা যায় অতএব ইহা অহংপদার্থ হইতে পারে না। আত্মা বা দ্রষ্টা ইহা হইতে পৃথক্বস্তা। দৃশ্রবস্ত হইতে দ্রষ্টা সর্বদাই ভিন্ন হইয়া থাকে। দৃশ্রবস্ত্রসমূহ বিকারী বা পরিবর্তনশীল এবং দ্রষ্টা বা সাক্ষী সর্বদাই অবিকারী এবং নিতা।

### শ্রীশ্রীআদিশম্বরাচার্যবিরচিত-

অতোহভিমানং ভ্যঙ্গ মাংপিণ্ডে পিণ্ডাভিমানিগ্যপি বুদ্ধিকল্পিতে। কালত্রয়াবাধ্যমখণ্ডবোধং জ্ঞাত্বা স্বমাত্মানমুপৈহি শান্তিম্॥ ২৯৭॥

20

এই কারণে এই মাংসপিও অর্থাৎ দেহ এবং ইহার বৃদ্ধি-কল্পিত অভিমানী জীবে অহংবৃদ্ধি পরিত্যাগ কর এবং স্থীয় আত্মাকে যাহা তিনকালের দারা অবাধিত অর্থাৎ ভূত, ভবিয়ত ও বর্তমান তিন কালেই বাহা সমানভাবে অবস্থিত এবং অথওজ্ঞানস্বন্ধপ জানিয়া শান্তিলাভ কর।

> ত্যজাভিমানং কুলগোত্রনাম-রূপাশ্রমেম্বার্জশবাগ্রিতেযু। লিঙ্গস্থ ধর্মানপি কর্তৃতাদীং-স্ত্যক্ত্বা ভবাখণ্ডস্থখম্বরূপঃ॥ ২ ৯৮॥

এই জন্ম মরণশীল এই তলতলে মাংসপিণ্ডের আশ্রিত কুল, গোত্র, নাম, রূপ ও আশ্রমের অভিমান ছাড় এবং কর্তৃত্বাভিমান, ভোক্তৃত্বাভিমান প্রভৃতি লিম্বদেহের কর্মকেও ত্যাগ করিয়া অথগু-আনন্দ-স্বরূপ হইয়া যাও।

্রিই নশ্বর মাংসপিগুরূপ স্থুল দেহটাকে আশ্রয় করিয়াই কুল, গোত্ত, নাম, রূপ ও আশ্রমের অভিমান এবং স্থানেহটাকে আশ্রয় করিয়া হয় কর্তার ও ভোক্তার অভিমান। সচিচ্চানন্দ্ররূপ আত্মার এই সকল অভিমান কদাপি হইতে পারে না।

অহংকার-নিন্দা—

সন্ত্যন্তে প্রতিবন্ধাঃ পুংসঃ সংসারহেত্তবে। দৃষ্টাঃ। তেবামেকং মূলং প্রথমবিকারো তবত্যহন্ধারঃ॥ ২৯৯॥

পুক্ষের অর্থাৎ জীবের এই সংসার বন্ধনের কারণ আরও অনেক প্রতিবন্ধ বা বাধা আছে; কিন্তু ঐ সকলের মূল এবং প্রথম বিকার অহংকারই, কেন না অন্ত সকল অনাঅভাবের প্রাহ্জাব ইহা হইতেই হয়।

> যাবৎ ত্থাৎ স্বস্ত সম্বন্ধোহহঙ্কারেণ তুরাত্মনা। তাবন্ধ লেশমাত্রাপি মুক্তিবার্তা বিলক্ষণা॥ ৩০০॥

যতক্ষণ পর্যন্ত এই ত্রাত্মা বা ত্র্বত অহংকারের সহিত আত্মার সম্বদ্ধ আছে ততক্ষণ মৃক্তি তো দ্রের কথা উহার লেশমাত্রও আশা রাখা উচিত নহে।

> অহস্কারগ্রহামুক্তঃ স্বরূপমুপপগুতে। চন্দ্রবদ্বিমলঃ পূর্ণঃ সদানন্দঃ স্বয়ংপ্রভঃ॥ ৩০১॥

অহংকাররপ গ্রহ অর্থাৎ রাছ মৃক্ত হইয়া চল্লের স্থায় আত্মা নির্মল, পূর্ণ এবং নিত্যানন্দম্বরূপ স্বয়ংপ্রকাশ চইয়া আপন স্বরূপপ্রাপ্ত হয়।

> যো বা পুরে সোহহমিতি প্রতীতো বুদ্ধ্যা বিক্লুপ্তস্তমসাতিমূঢ়য়া। তথ্যেব নিংশেষতয়া বিনাশে ব্রহ্মাত্মভাবঃ প্রতিবন্ধশূলাঃ॥ ৩০২॥

অজ্ঞানদারা অত্যন্ত মোহিত বৃদ্ধির কল্পনা হইতে এই শরীরই যে "আমি" এই প্রকার প্রতীতি হইতেছে, উহা সর্বপ্রকারে বিনাশ হইরা গেলে, ব্রন্ধে প্রতিবন্ধকশৃত্য বা নির্বাধ আত্মভাব হয়।

ি সার কথা হইল—দেহে যে 'আত্মবৃদ্ধি' ইহাই হইল সকল অনর্থের মূল। ইহাই আত্মা বা স্বরূপজ্ঞানের প্রতিবন্ধক বা অন্তরায়।]

ব্রহ্মানন্দনিধির্মহাবলবভাহস্কারছোরাহিনা সংবেষ্ট্যাত্মনি রক্ষ্যতে গুণময়ৈশ্চণ্ডৈন্ত্রিভির্মস্তকৈঃ। বিজ্ঞানাখ্যমহাসিনা ত্যুতিমতা বিচ্ছিত্ত শীর্ষত্রয়ং নিমূল্যাহিনিমং নিধিং স্থখকরং ধীরোহন্মভোক্ত্যুং ক্ষমঃ॥ ৩০৩॥

ব্রহ্মানন্দরপ প্রমধনকে অহংকাররপ মহাভয়ন্বর সর্প উহার (সন্ত্, রঞ্জঃ ও তমরপ) তিন প্রচণ্ড মন্তক্ষারা বেষ্টন করিয়া লুকাইয়া রাথিয়াছে; যখন বিবেকী পূরুষ আত্মান্ত্ভবরূপ উজ্জ্বল তীক্ষ মহান্ জ্ঞানখড়গদারা এই তিন মন্তক ছেদন করিয়া এই ঘোর সর্পক্ষে বিনাশ করেন, তখন তিনি অর্থাৎ বিবেকী পূরুষ এই প্রমানন্দদাহিনী ধনরত্ব বা সম্পত্তি ভোগ করিতে সক্ষম হন।

যাবদ্বা যৎকিঞ্চিদ্বিয়দোষক্ষুতিরন্তি চেন্দেহে। কথুমারোগ্যায় ভবেত্তদ্বহন্তাপি যোগিনো মুক্ত্যৈ।। ৩০৪।।

#### শ্রীশ্রী আদিশকরাচার্যবিরচিত-

যতক্ষণ পর্যন্ত দেহে বিষের কিঞ্চিৎও দোষ বিভাষান থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত উহা শরীরকে কি প্রকারে নিরোগ থাকিতে দিবে ? সেই প্রকার যোগীর মৃক্তির পথে অহংকারের যৎকিঞ্চিত বা লেশমাত্রও অত্যন্ত প্রতিবন্ধক বা বাধা হইয়া থাকে।

> অহমোহত্যন্তনিবৃত্ত্যা তৎকৃতনানাবিকল্পসংস্বত্যা। প্রত্যক্তত্ত্ববিবেকাদয়মহমশ্মীতি বিন্দতে তত্ত্বম্ ॥ ৩০৫॥

অহংকার নিঃশেষে নিবৃদ্ধি হইলে, উহা হইতে উৎপন্ন নানা প্রকারের বিকর বিনাশ হইরা গেলে, আত্মতত্ত্বের বিবেকে, 'এই আত্মাই আমি' এইরপ তত্ত্ব-বোধ প্রাপ্ত হয়।

> অহঙ্কর্তব্যস্মিল্লহমিতি মতিং মুঞ্চ সহসা বিকারাত্মতাত্মপ্রতিফলজুষি স্বস্থিতিমুষি। যদধ্যাসাৎ প্রাপ্তা জনিমৃতিজরা ত্বঃখবহুলা প্রতীচশ্চিন্মূর্তেস্তব স্থখতনোঃ সংস্কৃতিরিয়ম্॥ ৩০৬॥

আত্মপ্রতিবিষযুক্ত স্বরূপের আবরক বা আচ্ছাদক এই বিকারাত্মক অহংকারে যে অহংবৃদ্ধি তাহা শীঘ্রই ত্যাগ কর। ইহার অধ্যাদের ফলে চৈতন্তমূর্তি, আনন্দস্বরূপ প্রত্যগাত্মা এমন যে তুমি, তোমাকে জন্ম, জরাদি নানা প্রকার তৃঃথে পরিপূর্ণ এই সংসারবন্ধন ক্লেশ প্রদান করিতেছে।

> সদৈকরূপশু চিদাত্মনো বিভো-রানন্দমূর্ভেরনবেছ্যকীর্ভেঃ। নৈবান্তথা ক্বাপ্যবিকারিণস্তে বিনাহমধ্যাসমমুখ্য সংস্থতিঃ॥ ৩০৭॥

সর্বদা একরপ, চিদাত্মা, ব্যাপক, আনন্দম্বরূপ, পবিত্রকীর্তি এবং অবিকারী আত্মার, এই অলংকাররূপ অধ্যাসব্যতীত আর অন্ত কোন প্রকারে সংসার-বন্ধন হইতে পারে না।

তশ্মাদহস্কারমিমং স্বশত্রুং ভোক্তর্গলে কণ্টকবৎপ্রতীতম্। বিচ্ছিত্ত বিজ্ঞানমহাসিনা স্ফুটং ভুঙ্ ক্লু।ত্মসান্ত্রাজ্যস্থখং যথেপ্টম্ ॥ ৩০৮॥

35

পতএব হে বিঘন্! ভোজন পরায়ণ ব্যক্তির কণ্টকবিদ্ধ প্রদেশে কণ্টক বেঁধার মত এই অহংকাররূপ আপন শত্রুকে বিজ্ঞানরূপ অর্থাৎ আত্মজ্ঞানরূপ তীক্ষ মহাধ্যুগদারা উত্তমরূপে ছেদন করিয়া আত্ম-সাম্রাজ্য-স্থুপ ইচ্ছা মত-প্রচুর ভোগ কর।

> ততোহহমাদের্বিনিবর্ত্য বৃত্তিং সন্ত্যক্তরাগঃ পরমার্থলাভাৎ। তুষ্ণীং সমাস্ত্বাত্মস্থানুভূত্যা পূর্ণাত্মনা বেন্ধাণি নির্বিকল্পঃ॥ ৩০১॥

পুনঃ অহংকারাদির কতৃত্বি, ভোকৃত্বাদি বৃত্তিসমূহকে অপসারণ করিয়া, পরমার্থতত্ব প্রাপ্তিরার রাগশৃত্ত অর্থাং আসজিবহিত হইয়া আত্মানন্দের অন্তবে, বন্ধভাবে পূর্ণ স্থিত হইয়া নির্বিকল্প অর্থাং জ্ঞাতৃজ্ঞেরত্বতেদশৃত্ত হইয়া অবিতীয় পরব্রন্ধে একাগ্রচিত্তে অবস্থান করতঃ মৌন হইয়া বাও।

সমূলকুত্তোহপি মহানহং পুন-বুৰ্যল্লেখিতঃ স্বাছদি চেভসা ক্ষণম্। সংজীব্য বিক্ষেপশতং করোভি নভস্বভা প্রাবৃষি বারিদো যথা॥ ৩১০॥

এই প্রবল অহংকার সমূলে নষ্ট করিয়া দিলেও বদি ক্ষণকালের জন্মও চিত্তের সম্পর্ক প্রাপ্ত হয় তাহা হইলে পুনরায় ইহা প্রকট হইয়া শত শত উৎপাত সৃষ্টি করিয়া দেয়; বেমন বর্ধাকালে বায়ুর সহিত মিলিত হইয়া মেঘানানা প্রকার উপদ্রব করিয়া থাকে।

[ অহংকার নষ্ট হইরা গেলেও মৃমুক্তর পক্ষে সাবধান থাকা উচিত বাহাতে পুনরার উহা চিত্তের সম্পর্কে আসিয়া উদিত না হয়।]

ক্রিয়া, চিন্তা এবং বাসনা ভ্যাগ—
নিগৃহ্য শত্রোরহমোহবকাশঃ
কচিন্ন দেয়ো বিষয়ামুচিন্তয়া।
স এব সঞ্জীবনহেতুরস্থা
প্রক্ষীগজন্দীরভরোরিবান্দু॥ ৩১১।।

এই অহংকাররূপ শক্রর নিগ্রহ করা সত্ত্বেও বিষয়চিন্তাদারা ইহাকে মাথা খাড়া করিবার অবসর কথনও দেওয়া উচিত নহে। কারণ নধীভূত জম্বীরবৃক্ষ যেমন জল প্রাপ্ত হইলে পুনরায় জীবিত হয় তদ্রেপ বিষয়চিন্তাদারা অহংকার পুনরুজ্জীবন লাভ করে অর্থাৎ পুনরায় জাগরিত হইয়া উঠে।

> দেহাত্মনা সংস্থিত এব কামী বিলক্ষণঃ কাময়িতা কথং স্থাৎ। অতোহর্থসন্ধানপরত্বযেব ভেদপ্রসক্ত্যা ভববন্ধহেতুঃ॥ ৩১২॥

ষে পুরুষ দেহাত্ম-বৃদ্ধিতে স্থিত আছে সেই কামনাশীল হইয়া থাকে। যাঁহার দেহের সম্বন্ধ নাই, সে বিলক্ষণ আত্মা কি প্রকারে সকাম হইতে পারে ? এই জন্ম ভেদাসক্তির উৎপাদক বিষয়চিস্তাতে লিপ্ত হওয়াই সংসারবন্ধনের মুধ্য কারণ।

> কার্যপ্রবর্ধনাদ্বীজপ্রবৃদ্ধিঃ পরিদৃশ্যতে। কার্যনাশাদ্বীজনাশস্তম্মাৎকার্যং নিরোধয়েৎ॥ ৩১৩॥

কার্য বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে উহার বীজেরও বৃদ্ধিপ্রাপ্তি হইতে দেখা যায় এবং কার্যের নাশ হইলে বীজের নাশ হইয়া যায়; অতএব কার্যেরই নাশ করিয়া দেওয়া উচিত।

> বাসনাবৃদ্ধিতঃ কার্যং কার্যবৃদ্ধ্যা চ বাসনা। বর্ষতে সর্বথা পুংসঃ সংসারো ন নিবর্ততে ॥ ৩১৪॥

বাসনার বৃদ্ধির সহিত কার্যও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং কার্য বাড়িলে বাসনাও বাড়ে; এই প্রকারে মহয়ের সংসার-বন্ধন একেবারে নিবৃত্ত হয় না।

> সংসারবন্ধবিচ্ছিত্ত্যৈ তদ্দ্বয়ং প্রাদৃহেল্পতিঃ। বাসনাবৃদ্ধিরেভাভ্যাং চিন্তুয়া ক্রিয়য়া বহিঃ॥ ৩১৫॥

এই জন্ম সংসার-বন্ধন বিচ্ছিন্ন করিবার জন্ম বতি এই ছইয়েরই নাশ করিবেন। বিষয়-চিন্তা এবং বাহ্য-ক্রিয়া—ইহা হইতেই বাসনার বৃদ্ধি হইয়া থাকে। তাভ্যাং প্রবর্ধমানা সা সূতে সংস্কৃতিমাত্মনঃ। ত্রয়াণাং চ ক্ষয়োপায়ঃ সর্বাবস্থাস্থ সর্বদা॥ ৩১৬॥ সর্বত্র সর্বতঃ সর্বং ব্রহ্মমাত্রাবলোকনম্। সম্ভাববাসনাদার্চ্যান্তৎ ত্রয়ং লয়মশ্লুতে॥ ৩১৭॥

এবং এই ছইয়ের অর্থাৎ বিষয়-চিন্তা ও বাছ্-ক্রিরার দারাই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া বাসনা আত্মার জন্ম সংসাররপ বন্ধন উৎপন্ন করে। এই তিনের অর্থাৎ বিষয়-চিন্তা, বাহ্য-ক্রিয়া ও বাসনা ক্ষয়ের বা নাশের উপায় সকল অবস্থায়, সর্বদা, সর্বত্র, সর্বপ্রকারে সবকে ব্রহ্মমাত্র দেখা। এই ব্রহ্মময় বাসনা দৃঢ় হইলে এই তিনের লয় হয়।

> ক্রিয়ানাশে ভবেচ্চিন্তানাশোহস্মাদ্বাসনাক্ষয়ঃ। বাসনাপ্রক্ষয়ো মোক্ষঃ সা জীবন্মুক্তিরিয়তে॥ ৩১৮॥

ক্রিয়া নষ্ট হইলে চিন্তারও নাশ হইরা থাকে। এবং চিন্তার নাশে বাসনার ক্রের হয়; এই বাসনার ক্রের নামই মোক্ষ, এবং ইহাকেই জীবমুক্তি কহে। স্বামী শ্রীবিভারণ্য তাঁহার জীবমুক্তি বিবেকে বলিয়াছেন মনোনাশ ও বাসনাক্ষরই জীবমুক্তি।

সদাসনাক্ষা<u>তিবিজ</u>্পত্তণে সতি হুসৌ বিলীনা ত্বহুমাদিবাসনা। অতি প্রকৃষ্টাপ্যরুগপ্রভায়াং বিলীয়তে সাধু যথা তমিস্রা॥ ৩১৯॥

স্থের অরণপ্রভা উদর হইতেই বেমন রাত্রির অত্যন্ত ঘোর অন্ধকারও সর্বথা (সর্বপ্রকারে) নাশ হইয়া যায় অথবা অত্যন্ত ঘোর অন্ধকার রাত্রি সর্বথা নাশ হইয়া যায় তেমনি ব্রন্ধ-বাসনার ক্ষুরণ বা যিকাশ হইলে এই অহংকারা-দির বাসনাসমূহ লীন হইয়া যায়।

ভমস্তমঃকার্যমনর্থজালং
ন দৃশ্যতে সভ্যুদিতে দিনেশে।
ভথাদ্বয়ানন্দরসান্মভূত্তি
নৈবাস্তি বন্ধো ন চ দুঃখগদ্ধঃ ॥ ৩২০॥

26

স্র্যোদয় হইবার পর যেমন অন্ধকার এবং অন্ধকারে ক্বত (চৌর্যাদি) অনর্থসমূহ কোথায়ও দৃষ্টিগোচর হয় না, তদ্রেপ এই অদ্বিতীয় আত্মানন্দরসের অমুভব হইলে না তো সংসাৰ-বন্ধন থাকে আর না উহা হইতে উৎপন্ন তঃধের গন্ধই থাকে।

[ অর্থাৎ তৃঃথের মাত্যন্তিক নিবৃত্তি হইয়া যায়।]

প্রমাদ-নিন্দা-

দৃশ্যং প্রতীভং প্রবিলাপয়ন্দু য়ং সন্মাত্রমানন্দঘনং বিভাবয়ন্। সমাহিতঃ সন্বহিরন্তরং বা কালং নয়েথাঃ সতি কর্মবন্ধে॥ ৩২১॥

यि তোমার কর্মবন্ধন এখনও অবশিষ্ট থাকিয়া থাকে তাহা হইলে এই প্রতীয়মান দৃশ্যকে লয় করতঃ এবং বাহিরে-ভিতরে সাবধান থাকিয়া আপন সত্তামাত্র আনন্দঘনস্বরূপের চিন্তা করিতে করিতে কাল-ক্ষেপ কর।

> প্রমাদে বিক্সনিষ্ঠায়াং ন কর্তব্যঃ কদাচন। প্রমাদে। মৃত্যুরিভ্যাহ ভগবান্ ব্রহ্মণঃ সূতঃ॥ ৬২২॥

ব্রহ্মবিচারে ক্থন প্রমাদ বা অনবধানতা করা উচিত নছে, কারণ ব্রহ্মার পুত্র ( ভগবান্ সনৎস্কাত ) "প্রমাদই মৃত্যু" এই প্রকার বলিয়াছেন।

> ন প্রযাদাদনর্থোহয়ো জ্ঞানিনঃ স্বস্করপতঃ। ততো মোহস্ততোহহংধীস্ততো বন্ধস্ততো ব্যথা॥ ৩২ ৩॥

বিচারবান পুরুষের পক্ষে আপন স্বরপাত্রস্কানে প্রমাদ বা অনবধানতা বা অমনোযোগী হওয়ার চাইতে কোন বড় অনর্থ নাই, কেননা ইহা হইতেই মোহ উৎপন্ন হয়, মোহ হইতে অহংকার, অহংকার হইতে বন্ধন এবং বন্ধন হইতে ব্যথার অর্থাৎ ক্লেশের প্রাপ্তি হইয়া থাকে।

> বিষয়াভিমুখং দৃষ্টা বিদ্বাংসমপি বিশ্বভিঃ। বিক্ষেপয়তি থীর্দোবৈর্যোষা জারমিব প্রিয়ম্॥ ৩২৪॥

যেমন ক্লটা নারা স্বীয় প্রেমিক জার-পুরুষের বৃদ্ধি ভ্রষ্ট করতঃ পাগল করিয়া

দের তেমনি বিধান্ পুরুষেরও বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতে দেখিয়া আত্মবিশ্বতি
বৃদ্ধিদোবে বিক্ষিপ্ত করিয়া দের।

[ সার কথা হইল—বিদ্বান্ পুরুষ বখন বিষয়চিস্তায় মগ্ন হয় তখন তাহার বুদ্ধিঅংশ হইয়া যায় এবং নিজেকে ভূলিয়া যায়।]

> যথাপ্রকৃষ্টং শৈবালং ক্ষণমাত্রং ন ভিষ্ঠতি। আরুণোতি তথা মায়া প্রাক্তং বাপি পরাঙ্মুখম্॥ ৩২৫॥

বেমন শৈবাল (শেওলা) জল হইতে একবার সরাইয়া দিলেও ক্ষণকাল জল হইতে পৃথক্ থাকে না, অবিলম্বে পুনরার উহাকে ঢাকিয়া ফেলে, তেমনি আত্মবিচারহীন বিদ্যান্কেও মায়া আবার ঘেরিয়া ফেলে।

[ এই জন্ম বিদ্যান্ ব্যক্তিরও কখন বিচার ত্যাগ করিতে নাই। সদাই নিত্যানিত্য-বস্তু-বিবেকের অনুশীলন করা উচিত। ]

> লক্ষ্যচ্যুতং সন্তদি চিত্তমীষদ্— বহিমু খং সন্নিপতেত্ততন্ততঃ। প্রমাদতঃ প্রচ্যুতকেলিকন্দুকঃ সোপানপঙ্জে পতিতো যথা তথা॥ ৩২৬॥

বেমন অসাবধানবশত: হাত হইতে চ্যুত সি ডির উপরে পতিত খেলিবার বল এক গি ড়ি হইতে অপর সি ডিতে পড়িতে পড়িতে ক্রমশঃ নীচে চলিয়া বার তেমনি বদি চিত্ত স্বীয় লক্ষ্য ( ব্রহ্ম ) হইতে চ্যুত হইয়া একট্ও বহিম্থ হইয়া বায় তাহা হইলে পুনরায় পর পর উহা নীচেই পতিত হইতে থাকে।

> বিষয়েম্বাবিশচ্ছেতঃ সঙ্কল্পরাডি তদ্গুণান্। সম্যক্সঙ্কল্পনাৎ কামঃ কামাৎ পুংসঃ প্রবর্তনম্॥ ৩২৭॥

বিষয়ে সংলগ্ন চিত্ত উহার গুণেরই চিস্তা করে, তদনস্তর নিরস্তর চিস্তার ফলে উহার কামনা মনে জাগ্রত হয় এবং ঐ কামনা হইতে পুরুষের বিষয়ে প্রবৃত্তি হইয়া থাকে।

> ততঃ স্বরূপবিভংশো বিজ্ঞপ্ত পতত্যধঃ। পতিতস্ম বিনা নাশং পুনর্নারোহ ঈচ্চ্যতে। সঙ্করং বর্জয়েত্তস্মাৎ সর্বানর্থস্ম কারণম্॥ ৩২৮॥

٩

বিষয়-প্রবৃত্তিদারা মাতুষ আত্মস্বরূপ হইতে নীচে পতিত হয় এবং যে একবার স্বরূপ হইতে পতিত হইয়া যায়, তাহার নিরস্তর অধঃপতন হইতেই থাকে এবং পতিত ব্যক্তির নাশ বা পতন ছাড়া উত্থান তো প্রায় কথন দেখাই যায় না। অতএব সকল অনর্থের কারণরূপ সম্বন্ধ ত্যাগ করাই উচিত।

[সম্বল্প বলিতে পূজ্যপাদ শ্রীশম্বরাচার্য এখানে বিষয় বাসনাকেই লক্ষ্য ক্রিয়াছেন।]

> অতঃ প্রমাদাম্ন পরোহস্তি মৃত্যু-র্বিবেকিনো ব্রহ্মবিদঃ সমাধো। সমাহিতঃ সিদ্ধিমুপৈতি সম্যক্ সমাহিতাত্মা ভব সাবধানঃ॥ ৩২১॥

এই জন্ত বিবেকী এবং ব্রহ্মবেত্তা পুরুষের পক্ষে সমাধিতে প্রমাদ বা অসাব-ধান হওয়া অপেক্ষা বড় আর কোন মৃত্যু নাই। সমাহিত পুরুষই পূর্ণ আত্মসিদ্ধি প্রাপ্ত করিতে পারেন; অতএব সাবধানতাপূর্বক চিত্তকে সমাহিত বা স্থির কর।

অসৎ-পরিহার—

জীবভো যস্ত্র কৈবল্যং বিদেহে স চ কেবলঃ। যৎকিঞ্চিৎ পশ্যভো ভেদং ভয়ং ব্রুতে যজুঃ শ্রুণিভিঃ॥ ৩৩০॥

বিনি জীবিতাবস্থাতেই কৈবল্য প্রাপ্ত করিয়াছেন তাঁহার দেহান্তেও কৈবল্য মৃক্তি হইয়া থাকে। ভেদদর্শীর কৈবল্যমৃক্তি হয় না কারণ যে একটুও ভেদ দর্শন করে তাহার জন্ত যজুর্বেদের শ্রুতি ভয় বলিতেছেন।

[ বজুর্বেদে ভগবতী শ্রুতি বলিতেছেন "যদা ছে বৈষ এত স্মিনুদ্রমন্তরং ক্রতে। অথ তস্ম ভয়ং ভবতি।" (তৈতিরীয়োপনিবং ২।৭) যে জীব ব্রন্ধে কিঞ্চিংমাত্রও ভেদ জানে, তাহার ভয় হয়। দিতীয় হইতে ভয় হয়, আপনা বা নিজ হইতে ক্রমনও ভয় হয় না।]

যদা কদা বাপি বিপশ্চিদেষ ব্ৰহ্মণ্যনত্তেহপ্যগুমাত্ৰভেদম্। পশ্যভ্যথামুশ্য ভয়ং তদৈব যদ্বীক্ষিতং ভিন্নতয়া প্ৰমাদাৎ॥ ৩৩১॥ যথন কভূ এই বিধান্ অনস্ত ব্ৰন্ধে অনুমাত্ৰও ভেদদৃষ্টি করেন তথনই তাহার ভয় প্রাপ্তি হয় কারণ স্বরূপের প্রমাদে বা ভূলেই অথণ্ড আত্মায় ভেদের প্রতীতি হইয়া থাকে।

[ অথগু অদ্বিতীয় ব্রন্ধে যথনই দ্বিতীয়ের কল্পনা বা প্রতীতি হয় তথনই দ্বানা, লজ্জা ও ভয় হইয়া থাকে। নিজের কাছে কি কথন দ্বানা, লজ্জা ও ভয়াদি হয় ?]

শ্রুতিয়ারশতৈর্নিবিদ্ধে
দৃশ্যেহত্ত যঃ স্বাত্ম্মতিং করোতি।
উপৈতি ত্বঃখোপরি ত্বঃখজাতং
নিষিদ্ধকর্তা স মলিয়ুচো যথা॥ ৩৩২॥

শ্রুতি, শ্বৃতি এবং শত শত যুক্তিবারা নিবিদ্ধ এই দৃশ্যে বা দেহাদিতে বে আত্মবৃদ্ধি করে, সেই নিবিদ্ধ কর্ম-কর্তা চোরের স্থায় ছঃথের পর ছঃথ ভোগ করে।

> সত্যাভিসন্ধানরতো বিমুক্তো মহন্ত্বমাত্মীয়মুপৈতি নিত্যম্। মিথ্যাভিসন্ধানরতস্ত নখ্যেদ্ দৃষ্ঠং তদেভগুদচোরচোরয়োঃ॥ ৩৩৩॥

ষিনি অদিতীয় ব্রহ্মরূপ সভ্য পদার্থের সন্ধান করেন তিনি মৃক্ত হইরা স্বীয় নিত্য মহত্তকে প্রাপ্ত করেন এবং যে মিথ্যা দৃশ্য পদার্থের পশ্চাতে পড়িয়া থাকে সে নষ্ট হইয়া যায়; এইরূপ সাধু ও চোর সম্বন্ধে দৃষ্টিগোচরও হয়। ণ

ণ এই প্রদঙ্গে ছান্দোগ্যোপনিষদে (৬।১৬)১-২) এইরপ বর্ণনা করা হইয়াছে বে ব্যক্তির উপর চুরি করার সন্দেহ হয় তাহার হস্তে রাজপুরুষ (রাজকর্মচারী) তথ্য পরশু প্রদান করে। যদি সে চুরি করিয়া থাকে এবং বলে 'আমি চুরি করি নাই' এইরপ বলিয়া মিথ্যা কথা বলে তাহা হইলে ঐ তথ্য পরশুঘারা দম্ম হইয়া যায় এবং তথন রাজপুরুষ উহাকে বধ করে। আর যদি ঐ ব্যক্তি চুরি না করিয়া থাকে তাহা হইলে সত্যঘারা হ্বরক্ষিত রহিবার জন্ম সে তথ্য পরশুঘারা দ্বা হয় না এবং রাজপুরুষও উহাকে ছাড়িয়া দেয়।

শ্রীশ্রী আদিশন্বরাচার্যবিরচিত-

300

যতিরসদন্সন্ধিং বন্ধহেতুং বিহায়
স্বয়ময়মহমস্মীত্যাত্মদৃষ্ট্যৈব তির্চেৎ।
স্থখয়তি ননু নিষ্ঠা ব্রহ্মণি স্বান্মভূত্যা
হরতি পরমবিত্যাকার্যত্মখং প্রতীতম্॥ ৩৩৪॥

যতি বা সন্মাসীর উচিত অসৎ-পদার্থের অন্থসরণ ত্যাগ করিয়া, এই সাক্ষাৎ ব্রহ্মই আমি' এই প্রকার আত্মদৃষ্টিতেই স্থির হইয়া থাকা। স্বীয় অন্থভবের দারা উৎপন্ন ব্রহ্মনিষ্ঠাই অবিভার কার্যভূত এই প্রতীয়মান প্রপঞ্চের ত্বঃথ দূর করিয়া পরম স্থথ প্রদান করে।

> বাহ্যানুসন্ধিঃ পরিবর্ধয়েৎ ফলং তুর্বাসনায়েব ভতস্ততোহধিকাম্। জ্ঞাত্বা বিবেকৈঃ পরিষ্কৃত্য বাহুং স্থাত্মাহুসন্ধিং বিদধীত নিত্যম্॥ ৩৩৫॥

বাহ্য বিষয়সমূহের চিন্তা আপন ছ্বাসনারপ ফলই উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করিতে থাকে, অতএব বিবেকপূর্বক আত্মস্বরূপকে অবগত হইয়া বাহ্য বিষয়সমূহকে পরিত্যাগকরতঃ নিত্য আত্মানুসন্ধান বা ব্রন্ধচিন্তাই করিতে থাক।

বাত্থে নিরুদ্ধে মনসঃ প্রসন্ধতা মনঃপ্রসাদে পরমাত্মদর্শনম্। তস্মিন্ স্থদৃষ্টে ভববন্ধনাশো বহির্নিরোধঃ পদবী বিমুক্তেঃ॥ ৩৩৬॥

বাহ্ পদার্থসকলকে নিরুদ্ধ বা নিষেধ করিলে মনে আনন্দ হয় এবং মনে আনন্দের উদ্রেক বা সঞ্চার হইলে পরমাত্মার সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে এবং উহার সম্যক্ দর্শন হইলে সংসার-বন্ধনের নাশ হয়। এই প্রকার বাহ্য বন্ধর নিরোধই মৃক্তির মার্গ।

কঃ পণ্ডিতঃ সক্তদসদিবেকী শ্রুতিপ্রমাণঃ পরমার্থদর্শী। জানন্ হি কুর্যাদসতোহবলম্বং স্বপাতহেতোঃ শিশুবয়ুমুক্ষুঃ॥ ৩৩৭॥ সং-অসংবস্থর বিবেকী, শ্রুতির প্রমাণসকলের জ্ঞাতা, পরমার্থতত্ত্বর অভিজ্ঞাত বা বিশেষজ্ঞ এমন কোন বৃদ্ধিমান্ হইবেন, যিনি মৃক্তির ইচ্ছা পোষণ করিরাও এবং জানিয়া-শুনিয়া বালকের ন্যায় আপন পতনের হেতৃ অসংপদার্থের গ্রহণ করিবেন।

> দেহাদিসংসক্তিমতো ন যুক্তি-মুক্তিস্য দেহাগুভিমত্যভাবঃ। স্থপ্তস্ত নো জাগরণং ন জাগ্রতঃ স্বপ্নস্তর্যোভিমগুণাগ্রয়ন্থাৎ॥ ৩৩৮॥

যাহার দেহাদি অনাত্মবস্ততে আসক্তি আছে তাহার মৃক্তি হইতে পারে না এবং যিনি মৃক্ত হইয়া গিয়াছেন তাঁহার দেহাদিতে অভিমান থাকিতে পারে না। যেমন নিদ্রিত ব্যক্তির জাগরণের অন্তত্তব হইতে পারে না এবং জাগ্রং পুরুষের স্বপ্লের অন্তত্তব হইতে পারে না; কারণ এই ছই অবস্থা ভিন্ন গুণের আশ্রয়।

[সত্বগুণের কার্য জাগরণ এবং রজোগুণের কার্য স্বপ্ন। গাঢ় নিদ্রাবা স্বৃপ্তি তমোগুণের কার্য।]

আত্মনিষ্ঠার বিধান--

অন্তর্বহিঃ স্বং স্থিরজন্ধনেযু জ্ঞানাত্মনাধারতরা বিলোক্য। ত্যক্তাখিলোপাধিরখণ্ডরূপঃ পূর্ণাত্মনা যঃ স্থিত এম মুক্তঃ॥ ৩৩১॥

ধিনি সমস্ত স্থাবর-জন্ধম বা চরাচর পদার্থের ভিতরে ও বাহিরে আপনাকে জ্ঞানম্বরূপ এবং উহার আধারভূত দেখিরা সকল উপাধিনিচরকে পরিত্যাগ করতঃ অথণ্ড পরিপূর্ণরূপে স্থিত থাকেন তিনিই মৃক্ত।

সর্বাত্মনা বন্ধবিমুক্তিহেতুঃ
সর্বাত্মভাবান্ধ পরোহস্তি কশ্চিৎ।
দৃশ্যাগ্রহে সত্যুপপত্যতেহসো
সর্বাত্মভাবোহস্ত সদাত্মনিষ্ঠয়া॥ ৩৪০॥

সংসার-বন্ধন হইতে সর্বপ্রকারে মৃক্ত হইতে হইলে স্বাত্মজাব (স্কলকে

আপন আত্মারূপে দেখার ভাব ) হইতে বড় আর কোন হেতু বা উপায় নাই। নিরন্তর আত্মনিষ্ঠাতে বা ব্রন্ধভাবে স্থিত থাকিলে দৃশ্যের অগ্রহণ বা বাধ হইরা গেলে এই সর্বাত্মভাবের প্রাপ্তি হইয়া থাকে।

> দৃশ্যস্থাগ্ৰহণং কথং নু ঘটতে দেহাত্মনা ভিষ্ঠতো বাহ্যার্থানুভবপ্রসক্তমনসম্ভত্তৎক্রিয়াং কুর্বভঃ। সংগ্রস্তাখিলধর্মকর্মবিময়ৈর্নিত্যাত্মনিষ্ঠাপরে-স্তত্ত্বক্রিঃ করণীয়মাত্মনি সদানন্দেচ্ছুভির্যত্নতঃ॥ ৩৪১॥

যাহারা দেহাত্মবৃদ্ধিতে স্থিত থাকিয়া বাহাপদার্থের আদক্তি মনে পোষণ-করত: উহার জন্ম সর্বদা কার্যে তৎপর থাকে; তাহাদের দৃশ্যের অপ্রতীতি কি প্রকারে হইতে পারে? এই জন্ম নিত্যানন্দের ইচ্ছুক তত্মজানীর উচিত তিনি সমস্ত ধর্ম, কর্ম এবং বিষয়সমূহ ত্যাগ করিয়া নিরন্তর আত্মনিষ্ঠাতে সচেষ্ট থাকিয়া ত্মীয় আত্মায় প্রতীত এই দৃশ্য-প্রপঞ্চকে প্রযাত্মপূর্বক বাধ বা নিষেধ করিবেন।

সার্বাল্ম্যসিদ্ধয়ে ভিক্ষোঃ ক্বভশ্রবণকর্মণঃ। সমাধিং বিদধাভ্যেষা শান্তো দান্ত ইভি শ্রুভিঃ॥ ৩৪২॥

্বৃহদারণ্যকোপনিষৎ বলিতেছেন "শান্তো দান্ত উপরতন্তিক্রিঃ সমাহিতো ভূত্মাত্মতাত্মানং পশুঙি"। ৪ / ৪ / ২৩ ]

জ্ঞানী শান্ত ( বাহ্মেন্সিরের ব্যাপারে বিরত ), দান্ত ( অন্তঃকরণের তৃষ্ণা হইতে নিবৃত্ত ), উপরত ( সমস্ত কামনাশৃত্ত ), তিতিক্ষু ( সমগুংখাদিদ্বন্দহিষ্ণু ), সমাহিত ( একাগ্রচিত্ত ) হইরা আপনার মধ্যে আত্মাকে সন্দর্শন করেন। এই শ্রুতি যতি বা সন্ন্নাদীর জন্ত বেদান্ত-শ্রবণের পর সার্বাত্মাভাবে সিদ্ধির জন্ত সমাধির বিধান করিতেছেন।

আরুদশক্তেরহমো বিনাশঃ
কর্ত্তুং ন শক্যঃ সহসাপি পণ্ডিভৈঃ।
যে নির্বিকল্পাখ্যসমাধিনিশ্চলাস্তানন্তরানন্ত ভবা হি বাসনাঃ॥ ৩৪৩॥

অহংকারের শক্তি যতক্ষণ পর্যন্ত প্রবল থাকে তভক্ষণ পর্যন্ত কোন বিদ্বান্ই দিহার সহসা নাশ কবিতে সক্ষম হয় না; কেন না যিনি নির্বিকল্প-সমাধিতে প্রবিচলভাবে স্থিত হইয়া গিয়াছেন তাঁছার মধ্যেও বাসনাসমূহ দেখিতে প্রভাষায়।

অহংবুদ্যৈব মোহিন্তা যোজয়িত্বাবৃত্তের্বলাৎ। বিক্ষেপশক্তিঃ পুরুষং বিক্ষেপয়তি তদ্গুণেঃ॥ ৩৪৪॥

মোহিত করিয়া দেয় এমন বে অহংবৃদ্ধি উহার সহিত আপন আবরণশক্তির দারা পুরুষের সংযোগ করাইয়া বিক্ষেপশক্তি ঐ অহংবৃদ্ধির গুণে মানুষকে বিক্ষিপ্ত বা চঞ্চল করিয়া দেয়।

বিক্ষেপশক্তিবিজয়ো বিষমো বিধাতুং
নিঃশেষমাবরণশক্তিনিবৃত্ত্যভাবে।
দৃগ দৃশ্যয়োঃ স্ফুটপয়োজলবদ্বিভাগে
নশ্যেত্তদাবরণমাত্মনি চ স্বভাবাৎ।
নিঃসংশয়েন ভবতি প্রতিবন্ধশুয়ো
বিক্ষেপণং ন হি তদা যদি চেয়ৢয়ার্থে॥ ৩৪৫॥
সম্যাথিবেকঃ স্ফুটবোধজন্যো
বিভজ্য দৃগ দৃশ্যপদার্থতত্ত্বম্।
ছিনন্তি মায়াকৃতমোহবন্ধং
যশ্মাদিমুক্তস্থ পুনর্ন সংস্থতিঃ॥ ৩৪৬॥

আবরণশক্তির পূর্ণ নিবৃত্তি বিনা বিক্ষেপশক্তির উপর বিজয় প্রাপ্তি অত্যস্ত স্কুঠন। চুগ্ধ ও জলের ন্থায় দ্রষ্টা ও দৃখ্যের ( আত্মা ও জনাত্মার ) পৃথক্ পৃথক্ স্পষ্ট জ্ঞান হইবার ফলে আত্মাতে পরিব্যাপ্ত ঐ আবরণশক্তি স্বরংই নষ্ট হইয়া যায়।

বিলা হয় হংস জলমিশ্রিত হয় হইতে হয়কে পৃথক্ভাবে গ্রহণ করিতে পারে। সেইরপ অনাঅবস্থ হইতে আত্মাকে ভিন্নরপে দর্শন করিতে পারিলে, প্রয়ং প্রকাশ আত্মার শক্তির প্রভাবে আত্মাতে বে বর্তমান আবরণ অস্কুভব হইতেছে তাহা অনায়াসে নাশ হইয়া য়ায়। বর্থন মিথ্যা পদার্থের কারণীভূত বিক্ষেপ থাকেনা তথন আত্মস্বরপের অস্ভৃতির সকল বাধা নষ্ট হয়। দ্রষ্টা ও দুশ্রের অথবা আত্মাও অনাআ্রার স্বরপ ভিন্নরপে জানার ফলে, সংশয় রহিত জান হইতে জাত সমাক্ বিচার মায়ায়ত মোহবন্ধন ছিন্ন করিয়া দেয়। এই মায়ার বন্ধন নষ্ট হইলে মৃক্ত পৃক্ষের আর সংসারে আসিতে হয় না। চিরদিনের জন্ম জন্মন্বণ ঘুচিয়া য়ায়।

পরাবরৈকত্ববিবেকবহ্ছি-র্দহত্যবিভাগহনং হুশেষম্। কিং স্থাৎ পুনঃ সংসরণস্থ বীজ-মধৈতভাবং সমুপেযুবোহস্থ॥ ৩৪৭॥

ব্রহ্ম এবং আত্মার একত্বজ্ঞানরপ অগ্নি অবিভারপ সকল অরণ্যকে ভন্ম বা দগ্ধ করিয়া দেয়। অবিভার সর্বথা (সর্বপ্রকারে) নাশ হইবার ফলে যখন জীবের অবৈতভাবের প্রাপ্তি বা উপলব্ধি হয় তখন উহার পুনঃ সংসার প্রাপ্তির বীজ বা কারণই কি হইতে পারে?

[ অর্থাৎ উহার আর জন্ম-মরণ হয় না।]

আবরণস্থা নির্বত্তি-র্ভবতি চ সমক্পদার্থদর্শনতঃ। মিথ্যাজ্ঞানবিনাশ-স্তদ্বদ্বিক্ষেপজনিতত্বঃখনির্বত্তিঃ॥ ৩৪৮॥

আত্মবস্তুর যথার্থ দাক্ষাৎকার হইলে আবরণ নষ্ট হইয়া যায় এবং মিথ্যা-জ্ঞানের নাশ ও বিক্ষেপজনিত হৃঃথের নিবৃত্তি হয়।

> অধিষ্ঠান-নিরূপণ— এভৎ ত্রিভয়ং দৃষ্টং সমগ্রজ্জুম্বরূপবিজ্ঞানাৎ। ভম্মাদস্ত সভত্ত্বং জ্ঞাভব্যং বন্ধমুক্তয়ে বিচুষা॥ ৩৪৯॥

্রজ্জে লমের কারণে সর্পের প্রতীতি হয় এবং ঐ মিথ্যা প্রতীতি হইতেই ভয়, কম্পাদি তুঃথের প্রাপ্তি ঘটে; কিন্তু দীপাদির দারা যেমন রজ্জুর স্বরূপের বর্ণার্থ জ্ঞান হওয়া মাত্রই রজ্জুর অজ্ঞান অর্থাৎ আবরণ, অজ্ঞানজন্য মিথ্যা সর্প (মল বা মিথ্যাজ্ঞান) এবং সর্প-প্রতীতিহেতু ভয়, কম্পাদি অর্থাৎ বিক্ষেপ] এই তিন একসাথেই নিবৃত্ত হইতে দেখা যায়, দেই প্রকার আত্ম-স্বরূপের যথার্থ জ্ঞান হইলে আত্মার অজ্ঞান, অজ্ঞানজন্য প্রপঞ্চের প্রতীতি এবং উহা হইতে উৎপন্ন তুঃথের এক সাথেই নিবৃত্তি হইয়া থাকে, অতএব সংসার-বন্ধন হইতে নিকৃতি পাইবার জন্ম বিদ্যান্ ব্যক্তি তত্ত্ব-সহিত পদার্থের স্বরূপ জ্ঞান প্রাপ্তি অবশ্ব কর্তব্য। পদার্থের স্বরূপ জ্ঞান না হইলে ভ্রম দূর হয় না।

অয়োহগিযোগাদিব সৎসমন্বয়া-ন্মাত্রাদিরূপেণ বিজ্বতে ধীঃ। তৎকার্যমেতদ্দিতরং যতে। মুঝা দৃষ্ঠং ভ্রমম্বপ্পমনোরথেযু॥ ৩৫০॥

অগ্নির সংযোগে যেমন লোহখণ্ড গোল, ত্রিকোণ, চতুকোণাদি নানা প্রকারেয় রূপ ধারণ করে, তেমনি আত্মার সংযোগে বৃদ্ধি ইন্দ্রিয়াদি অনেক প্রকারে প্রকাশিত হর। এই দৈত-প্রপঞ্চ ঐ বৃদ্ধিরই কার্য, অতএব মিথ্যা; কারণ ভ্রম, ত্বপ্ল ও মনোরথের সময় ইহার প্রতীতির মিথ্যাত্ব স্পষ্ট দেখা যায়।

মনের কল্পনায় প্রত্যক্ষ জগতের প্রতীতি বা উপলব্ধি হয় না, বেমন ত্মন্তের ধ্যানে শক্তলার যোগিরাজ ত্র্বাসার উপস্থিতির প্রতীতি হয় নাই।
লমে সর্প ই দেখায় রজ্জু দৃষ্টিগোচর হয় না। স্বপ্নেও স্বপ্পজগতের দৃষ্টই দর্শন
হয় প্রত্যক্ষ জগতের হয় না।

ততো বিকারাঃ প্রক্সতেরহংমুখা দেহাবসানা বিষয়াশ্চ সর্বে। ক্ষণোহন্তথাভাবিতরা হুমীষা-মসন্তুমাত্মা তু কদাপি নান্তথা॥ ৩৫১॥

এইজন্য অহংকার হইতে দেহ পর্যন্ত প্রকৃতির যত বিকার বা বিষয় আছে সে সকল ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তনশীল হইবার ফলে অসত্য। আত্মা কখনও বদলায় না, উহা তো সদাই একভাবে থাকে।

> নিত্যাদ্বয়াখণ্ডচিদেকরপো বুদ্ধ্যাদিসাক্ষী সদসদ্বিলক্ষণঃ। অহংপদপ্রত্যয়লক্ষিতার্থঃ প্রত্যক্সদানন্দঘনঃ পরাত্মা॥ ৩৫২॥

'অহং' পদের ঘারা যাহাকে লক্ষ্য করা হয় সেই পরমাত্মা নিভ্য, অবিভীয়, অধণ্ড অর্থাৎ অবিভাজ্য, চেতন, একরপ, বৃদ্ধি প্রভৃতির সাক্ষী, সং-অসং হইতে ভিন্ন, আনন্দম্বরূপ এবং সকলের প্রত্যক্ বা অন্তরাত্মা।

ইখং বিপশ্চিৎ সদসদ্বিভজ্য নিশ্চিভ্য ভত্তং নিজবোধদৃষ্ট্যা।

## শ্রীশ্রী মাদিশঙ্করাচার্যবিরচিত-

জ্ঞাত্বা স্বমাত্মানমখণ্ডবোধং তেভ্যো বিমুক্তঃ স্বয়মেব শাম্যতি॥ ৩৫৩॥

বিচারশীল ব্যক্তি এই প্রকারে সং অসতের বিভাগ করতঃ [ অর্থাৎ অনাত্ম-বস্তুসমূহ হইতে আত্মাকে পৃথক্ করিয়া ] স্বীয় জ্ঞানদৃষ্টির দ্বারা তত্ত্ব নিশ্চয় করিয়া এবং অথগুবোধস্বরূপ আত্মাকে বা ব্রহ্মকে আপন স্বরূপ হইতে অভিন্ন জানিয়া অসৎপদার্থসমূহ হইতে মৃক্ত হইয়া শান্তিস্থুথ অন্নভব করেন বা শান্ত হইয়া যান।

> সমাধি-নিরূপণ— অজ্ঞানহৃদয়গ্রন্থিনিঃশেষবিলয়ন্তদা। সমাধিনাবিকল্পেন যদাধৈতাত্মদর্শনন্॥ ৩৫৪॥

অজ্ঞানরপ হৃদয় গ্রন্থির নিঃশেষে অর্থাৎ সর্বপ্রকারে নাশ তথ্নই হইরা থাকে ব্যন নির্বিকল্প সমাধিদ্বারা অব্দৈত আত্মস্বরূপের সাক্ষাৎকার হয়।

[ মৃত্তক উপনিষৎ বলিয়াছেন "ভিন্ততে হৃদয়গ্রন্থিছিল্যন্তে সর্বসংশয়াঃ। ক্ষীরন্তে চাস্ত কর্মাণি তিম্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে।" আত্মার সাক্ষাৎকারের ফলে সাধকের সকল প্রকার সংশয় ছিল্ল হয় এবং কর্মের বীজ সকলকামনা ক্ষরপ্রাপ্ত হইয়া যায়।]

ত্বনহনিদনিতীয়ং কল্পনা বুদ্ধিদোষাৎ প্রভবতি পরমান্মগ্রদ্বরে নির্বিশেষে। প্রবিলসতি সমাধাবস্থ সর্বো বিকল্পো বিলয়ননুপগচ্ছেদ্বস্তুতত্বাবশ্বত্যা॥ ৩৫৫॥

অদ্বিতীয় এবং নিবিকার পরমাত্মতে বৃদ্ধির দোষে, 'তৃনি', 'আমি', এবং 'ইহা'—এই প্রকার কল্পনা হইয়া থাকে এবং ঐ সকল বিকল্প সমাধিকালে বিশ্বব্ধপে ক্ষুবিত হয়, কিন্তু তত্ত্বস্তুর ধথাবং অর্থং ঠিকঠিক গ্রহণ হইলে ঐ'সকল বিলয় হইয়া যায়।

শান্তো দান্তঃ পরমূপরতঃ ক্লান্তিযুক্তঃ সমাধিং কুর্বন্নিত্যং কলয়তি যতিঃ স্বস্থ সর্বাত্মভাবন্। তেনাবিজ্ঞাতিমিরজনিতান্ সাধু দগ্ধ্বা বিকল্পান্ ব্রহ্মাকৃত্যা নিবসতি স্থখং নিক্রিয়ো নির্বিকল্পঃ॥ ৩৫৬॥

yi-

300

যতি চিত্তের শান্তি, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, বিষয় হইতে উপরত এবং ক্ষমাযুক্ত হইরা সমাধির নিরন্তর অভ্যাসকরতঃ স্বীয় সর্বাত্মভাবের অহুভব করেন এবং এই সর্বাত্মভাবের চিন্তনের ফলে অবিভারণ অন্ধকার হইতে উৎপন্ন সমস্ত বিকল্প-সমূহের ধ্বংস করিয়া নিজ্জিয় এবং নির্বিকল্প হইয়া আনন্দের সহিত ব্রহ্মকারা-রুত্তিতে অবস্থান করেন।

[ অবিভানাশের ফলে এবং জ্ঞানের প্রকাশে বোগীর বা যতির পক্ষে আর কোন সকাম কর্মের অনুষ্ঠান সম্ভব হয় না।]

> সমাহিতা যে প্রবিলাপ্য বাহুং শ্রোত্রাদি চেতঃ স্বমহং চিদাম্মনি। ত এব মুক্তা ভবপাশবন্ধৈ— র্নান্তে তু পারোক্ষ্যকথাভিধায়িনঃ॥ ৩৫৭॥

বাঁহারা শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিরবর্গ, চিত্ত ও অহংকার এই বাছ বস্তুনিচরকে আত্মাতে লীন করিয়া সমাধিতে স্থিত থাকেন তাঁহারাই সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত, বাহারা কেবল পরোক্ষ ( অপ্রভাক্ষ অর্থাৎ পড়িয়া বা কাহারও মুখ হইতে শুনিরা) ব্রহ্ম-জ্ঞানের কথা মুথে আবৃত্তি করে অর্থাৎ আওড়ায় তাহারা কখনও মুক্ত হইতে পারে না।

[ব্রহ্মজ্ঞান অস্তত্বের বিষয় উহা বাক্যের ছারা ব্যক্ত করা যায় না। মৃকের রসাম্বাদনের স্থায়—অস্তত্বের বস্তু।]

> উপাধিভেদং স্বয়মেব ভিছতে চোপাধ্যপোহে স্বয়মেব কেবলঃ। তম্মাতুপাধের্বিলয়ায় বিদ্বান্ বসেৎ সদাকল্পসমাধিনিষ্ঠয়া॥ ৩৫৮॥

উপাধির ভেদেই আত্মায় ভেদের প্রতীতি হয় এবং উপাধির লয় হইলে কেবল স্বয়ংই থাকে; অতএব উপাধির লয় করিবার জন্ম বিচারবান্ পুরুষ সতত-নির্বিকল্প—সমাধিতে স্থিত হইয়া অবস্থান করিবেন।

> সতি সক্তো নরো যাতি সম্ভাবং ছেকনিষ্ঠয়া। কীটকো ভ্রমরং ধ্যায়ন্ ভ্রমরত্বায় কল্পতে॥ ৩৫৯॥

#### শ্রীশ্রীআদিশঙ্করাচার্যবিরাচত-

Sob

একাগ্রচিত্তে নিরন্তর সংস্কৃপ বন্দে স্থিত থাকিলে মহয় ব্রহ্মস্বরূপই হইর।

যায়, যেমন ভ্রপূর্বক ভ্রমরের ধ্যান বা চিন্তা করিতে করিতে কীট অর্থাৎ

কাঁচপোকা ভ্রমরস্বরূপই হইয়া যায়।

ভিন্নর কাঁচপোকাকে ধরিয়া আপন থাকিবার চিন্দ্রমধ্যে লইয়া যায় এবং হল দ্বারা দংশনকরতঃ উহার চারিদিকে ঘুঁ ঘুঁ শব্দ করিয়া ভাকিতে থাকে। কাঁচপোকা ভীত হইয়া ভ্রমরের দিকে একাগ্র দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকে। তীর চিন্তার প্রভাবে অল্প সময়ের মধ্যেই কাঁচপোকা ভ্রমর হইয়া যায়। পাতঞ্জল দর্শনের কৈবল্যপাদের দ্বিতীয় প্রত্যে বর্ণিত আছে "জাত্যন্তরপরিণামঃ প্রকৃত্যা-প্রাং"। শরীর ও ইন্দ্রিরের অক্সজাতি প্রাপ্তিরপ যে জাত্যন্তর পরিণাম তাহা প্রকৃতির অন্তপ্রবেশ বশতঃ হইয়া থাকে।]

ক্রিয়ান্তরাসক্তিমপাস্থ কীটকো ধ্যায়ন্তথালিং হ্যলিভাবমূচ্ছতি। ভথৈব যোগী পরমাত্মতত্ত্বং ধ্যাত্মা সমায়াতি তদেকনিষ্ঠয়া॥ ৩৬০॥

ষেমন অন্ত সকল প্রকার ক্রিয়ার আসক্তি ত্যাগ করিয়া কেবল ভ্রমবেরই
ধ্যান বা চিন্তা করিতে করিতে কীট (কাঁচপোকা) ভ্রমবর্রপ ছইয়া যায় তদ্ধপ
যোগী একনিষ্ঠ হইয়া পরমতত্ত্বের চিন্তা করিতে করিতে পরমাত্মভাবেরই প্রাপ্তি
করিয়া থাকেন।

অতীব সূক্ষাং পরমাত্মতত্ত্বং ন ত্মলদৃষ্টা প্রতিপত্ত,মর্হতি। সমাধিনাত্যন্তস্মসূক্ষারত্ত্যা জ্ঞাতব্যমার্টেরতিশুদ্ধবুদ্ধিভিঃ॥ ৩৬১॥

পরমাত্মতত্ব অত্যন্ত সৃষ্ম (দেহ অপেক্ষা ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহংকার সৃষ্ম ; বৃদ্ধি প্রভৃতি হইতেও আত্মা সৃষ্ম ), উহাকে স্থুলদৃষ্টিতে কেহই প্রাপ্ত হইতে পারে ন', অতএব অতি শুদ্ধ-বৃদ্ধি দংপুরুষেরাই উহাকে সমাধিদারা অতি সৃষ্মবৃত্তির সাহায্যে জানিওে সমর্থ হন।

> যথা স্থবর্ণং পুটপাকশোধিতং ত্যক্ত্বা মলং স্বাত্মগুণং সমূচ্ছতি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

## ভথা মনঃ সম্বরজন্তমোমলং ধ্যানেন সম্বন্ধ্য সমেতি ভত্তম্॥ ৩৬২॥

যে প্রকার অগ্নিতে পূটপাকবিধিতে শোধিত স্থবর্ণ সম্পূর্ণ মল ত্যাগ করিয়া আপন স্বাভাবিক স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া থাকে, সেই প্রকার মন ধ্যানের দ্বারা সদ্ধ্য-রঞ্জ-তমরূপ মল ত্যাগকরতঃ আত্মতত্ব বা ব্রশ্বতত্ব প্রাপ্ত করে।

[মৃত্তিকা নির্মিত মৃচিতে (Crucible) ঔবধ নিহিত করিষা অগ্নিতে । দীর্ঘকাল দগ্ধ করার নাম পুটপাক।]

নিরন্তরাভ্যাসবশান্তদিখং
প্রকং মনো ত্রহ্মণি লীয়তে যদা।
তদা সমাধিঃ স বিকল্পবর্জিভঃ
স্থতোহদ্বয়ানন্দরসান্তাবকঃ॥ ৩৬৩॥

ষধন নিরন্তর (সর্বদা) অভ্যাসদারা পরিপক হইরা মন ব্রহ্মে লীন হইরা বায় তথন অবৈত-ব্রহ্মানন্দরসের অন্তব্যোগ্য ঐ নির্বিকল্পসমাধি স্বয়ংই সিদ্ধ হইরা থাকে।

> সমাধিনানেন সমস্তবাসনা-গ্রন্থেবিনাশোহখিলকর্মনাশঃ। অন্তর্বহিঃ সর্বত এব সর্বদা স্বরূপবিস্ফূর্তিরযত্নতঃ স্থাৎ॥ ৩৬৪॥

এই নির্বিকল্প সমাধিদারা সকল বাসনা-গ্রন্থির নাশ হইয়। বার এবং বাসনাসমূহের নাশের দারা সম্পূর্ণ কর্মেরও বিনাশ প্রাপ্ত হয় এবং তৎপর বাহিব-ভিতর সর্বত্ত বিনা চেষ্টায় নিরম্ভর স্বরূপের ফুর্তি হইতে থাকে।

[ এই নিম স্নোকে আচার্ঘাচরণ শ্রীশঙ্কর নির্বিকল্প-সমাধির ফল বর্ণনা করিষাছেন।]

শ্রুতঃ শতগুণং বিভান্মননং মননাদপি। নিদিধ্যাসং লক্ষণ্ডণমনন্তং নির্বিকল্পকম্॥ ৩৬৫॥

বেদান্তের কেবল শ্রবণ হইতে মননকরা শতগুণ শ্রের এবং মনন অপেক্ষাও লক্ষণ্ডণ শ্রেরস্কর নিদিধ্যাসন। [ আত্মভাবনাকে চিত্তে স্থিরকরাকে নিদিধ্যাসন কহে।] নিদিধ্যাসন হইতেও অনন্তথ্য ফলপ্রদ নির্বিক্ল-সমাধির মহন্ত।

#### শ্রীশ্রী আদিশঙ্করাচার্যবিরচিত-

330

্র এই নিবিকল্পনমাধি হইতে চিত্ত পুনরায় আত্মস্বরূপ হইতে কভু চলায়-মানই হয় না।

> নির্বিকল্পসমাধিনা স্ফুটং ব্রহ্মতত্ত্বমবগন্যতে ধ্রুবম্। নান্তথা চলভয়া মনোগভেঃ প্রভ্যায়ান্তরবিমিশ্রিভং ভবেৎ॥ ৩৬৬॥

নির্বিকল্প সমাধির দারা নিশ্চরই অচল ব্রহ্মতত্ত্বের স্পষ্ট জ্ঞান হয়; এবং অন্ত কোন প্রকারে ডজেপ বোধ হইতে পারে না, কেননা অন্ত অবস্থাতে চিত্তবৃত্তির চঞ্চলতা থাকে বলিয়া উহাতে অন্তান্ত প্রতীতিসমূহেরও মিশ্রণ থাকে। [ অতএব মৃমৃক্ষ্ সাধকের পক্ষে নির্বিকল্প-সমাধির অভ্যাসকরা একান্তভাবে প্রয়োজন।]

> অভঃ সমাধৎস্বঃ যভেন্দ্রিয়ঃ সদা নিরন্তরং শান্তমনাঃ প্রতীচি। বিধ্বংসয় ধ্বান্তমনাগুবিগুয়া কৃতং সদেকত্ববিলোকনেন॥ ৩৬৭॥

অতএব সদা জিতেন্দ্রিয় হইয়া শাস্ত মনে নিরম্ভর প্রত্যগাত্মাব্রহ্মে চিত্ত স্থির কর এবং সচিদানন্দ ব্রহ্মের সহিত আপন একতা অবলোকন্করতঃ অনাদি অবিছা হইতে উৎপন্ন অজ্ঞানাম্ধকারের সম্পূর্ণ বিনাশ সাধন কর।

> যোগস্থ প্রথমং দারং বাঙ্ নিরোধঽপরিগ্রহঃ। নিরাশা চ নিরীহা চ নিত্যমেকাস্তশীলভা॥ ৩৬৮॥

বাক্যের নিরোধ অর্থাৎ বাক্-সংযম, শরীর রক্ষার জন্ম ষেটুক্ প্রয়োজন সেইটুক্র অভিরিক্ত ভোগার্থে ত্রব্য সংগ্রহ না করা, লৌকিক পদার্থসমূহের আশা পরিত্যাগ করা, কামনা ও চেষ্টা না করা এবং নিত্য একান্তে বাস করা— এই সকল যোগের অর্থাৎ চিত্তর্ত্তি নিরোধের প্রথম দার বা যোগের প্রথম কর্ণীয় বস্তু।

> একান্তস্থিতিরিন্দ্রিয়োপরমণে হেতুর্দমন্চেডসঃ সংরোধে করণং শমেন বিলয়ং যায়াদহংবাসনা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

তেনানন্দরসানুভূতিরচলা ব্রাহ্মী সদা যোগিন-স্তন্মাচিত্তনিরোধ এব সভতং কার্যঃ প্রযন্তানুনে॥ ৩৬৯॥

একান্তবাদের দারা ইন্দ্রিরসংযমের সাধন হয়, ইন্দ্রিরসংযম চিত্ত নিরোধের সহায়ক হইয়া থাকে, চিত্ত-নিরোধ হইতে বাসনার নাশ এবং বাসনা নাশের ফলে যোগীর ব্রন্ধানন্দরসের অবিচল অন্তত্তব হয়। অতএব ম্নি অর্থাৎ মনন-শীল ব্যক্তি সর্বদা প্রযন্ত সহকারে চিত্তের নিরোধ করিবেন।

বাচং নিযাছাত্মনি তং নিযাছ
বুদ্ধৌ ধিয়ং যাছ চ বুদ্ধিসাক্ষিণী।
তং চাপি পূর্ণাত্মনি নির্বিকল্পে
বিলাপ্য শান্তিং পরমাং ভজস্ব॥ ৩৭০॥

বাণীর সহিত সকল ইন্দ্রিংকে মনে লব কর, মনকে বৃদ্ধিতে বৃদ্ধিকে সাক্ষী প্রত্যগাত্মার এবং প্রত্যগাত্মা বা ক্টস্থকে পূর্ণ বন্ধে লয় করতঃ পরম্শান্তি অমুভব কর।

> দেহপ্রাণেব্রিয়মনোবুদ্যাদিভিরপাধিভিঃ। থৈর্যের্বু ত্তেঃ সমাবোগস্তত্তভাবোহস্থ যোগিনঃ॥ ৩৭১॥

দেহ, প্রাণ, মন এবং বৃদ্ধি প্রভৃতি উপাধিবর্গের মধ্যে যাহার যাহার সহিত বোগীর চিত্তবৃত্তির সংযোগ হয় সেই সেই ভাব উহার প্রাপ্তি হইয়া থাকে।

> তন্ত্রিবৃত্ত্যা মুনেঃ সম্যক্ সর্বোপরমণং স্থখম্। সংদৃশ্যতে সদানন্দরসানুভববিল্পবঃ॥ ৩৭২॥

যখন ঐ মৃনির চিত্ত এই সব উপাধি হইতে নিবৃত্ত হইয়া যায়, তখন উহার
পূর্ণ উপরতির আনন্দ স্পষ্টতর প্রতীতি হয় এবং তাঁহার চিত্তে সচিদানন্দরসাম্ভবের প্লাবন আসিতে থাকে।

বৈরাগ্য-নিরূপণ—

অন্তন্ত্যাগো বহিস্ত্যাগো বিরক্তস্থৈব যুজ্যতে। ত্যজত্যন্তর্বহিঃসঙ্গং বিরক্তন্ত মুমুক্ষরা॥ ৩৭৩॥

विवक्त वा देववागावान् श्रूकरववरे चाखव ७ वाख् इरे अकारववरे जांग कवा

## শ্রীশ্রীআদিশঙ্করাচার্যবিরচিত-

উচিত। ঐ বৈরাগ্যবান্ ব্যক্তিই মৃক্তির ইচ্ছার আন্তর এবং বা**ছ** সংস্রব<sup>\*</sup> পরিত্যাগ করেন।

> বহিস্ত বিষয়েঃ সঙ্গং তথান্তরহমাদিভিঃ। বিরক্ত এব শক্ষোতি ত্যক্ত<sub>ুং</sub> ব্রহ্মণি নিষ্ঠিতঃ॥ ৩৭৪॥

ইন্দ্রিয়গণের বিষয়সমূহের অর্থাৎ শব্দ, স্পর্ম, রপ, রস ও গদ্ধাদির সহিতঃ বাহ্নসন্দ এবং অহংকারাদির সহিত আন্তর-সন্দ, এই তুইকে ব্রহ্মনিষ্ঠ বিরক্ত ব্যক্তিই ত্যাগ করিতে সক্ষম হইয়া থাকেন।

[বিগত হইয়াছে বৃতি বা আসক্তি থাঁহার তিনি বিবৃক্ত।]

বৈরাগ্যবোধে পুরুষস্থা পক্ষিবৎ পক্ষে বিজানীছি বিচক্ষণ দ্বম্। বিমুক্তিসোধাগ্রভলাধিরোহণং ভাভ্যাং বিনা নান্মভরেণ সিধ্যভি। ৩৭৫।।

হে বিষন্! বৈরাগ্য এবং বোধ বা জ্ঞান এই ত্ইটিকে পক্ষীর তুই পাধার আর মোক্ষকামী পুরুষের তুইটি পাধা মনে কর। এই তুইটির মধ্যে কোনও একটি বিনা কেবল একটি পাধার দ্বারা কেহ মৃক্তিরূপ প্রাসাদের অগ্রভাগে বা শিধরে আরোহণ করিতে পারে না অর্থাৎ মোক্ষপ্রাপ্তির জন্ত বৈরাগ্য এবং জ্ঞান এই তুইরেরই আবশ্যক। [বৈরাগ্য এবং বিচার বা জ্ঞান তুই একসাথে না থাকিকেণ মৃক্তি অসম্ভব।]

অত্যন্তবৈরাগ্যবতঃ সমাধিঃ সমাহিতস্থৈব দৃঢ়প্রবোধঃ। প্রবৃদ্ধতত্ত্বস্থা হি বন্ধমুক্তি-মুক্তশিত্মনো নিত্যস্থখানুভূতিঃ॥ ৩৭৬॥

অতিশয় বৈরাগ্যবান্ পুরুষেরই সমাধিলাভ হয়, সমাহিত ব্যক্তিরই অল্রান্ত:
দৃঢ় তত্ত্বজ্ঞান হইয়া থাকে এবং স্থদৃঢ় তত্ত্বজ্ঞানীরাই সংসার-বন্ধন হইতে মুক্তি:
হয় এবং যিনি সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত, তাঁহারই নিত্যানন্দের অন্তত্ত্ব হইয়া
থাকে।

বৈরাগ্যান্ন পরং স্থখন্ত জনকং পশ্যামি বশ্যাত্মন-স্তচ্চেচ্ছুদ্ধতরাত্মবোধসহিতং স্বারাজ্যসাত্রাজ্যধুক্।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

552

এতদ্ দ্বারমজন্রমুক্তিযুবতের্যস্মাৎত্বমস্মাৎপরং সর্বক্রাস্পৃহয়া সদাত্মনি সদা প্রজ্ঞাং কুরু শ্রেয়সে॥ ৩৭৭॥

জিতেন্দ্রির পুরুষের পক্ষে বৈরাগ্য হইতে অধিক স্থখদারক বস্তু আমি আর
কিছুই দেখি না এবং ঐ বৈরাগ্য যদি কভু শুক্ত আত্মজ্ঞানের সহিত সংযুক্ত হয়
তাহা হইলে তো উহা স্থগীর সাত্রাজ্ঞার স্থথ প্রদানকারী হইরা থাকে।
বৈরাগ্যের সহিত বিশুক্ত-আত্মজ্ঞান অজন্র মৃক্তিরূপ যুবতীর নিকট পৌছাইবার
পক্ষে নিরস্তর উন্মৃক্ত দ্বারস্বরূপ। অতএব হে বৎস! তুমি তোমার কল্যাণের
জন্ম সর্ব প্রকারে ইচ্ছা রহিত হইরা সব সময়ের জন্ম সচিদানন্দ ব্রুষেই স্বীয়
বৃদ্ধি স্থির কর।

আশাং ছিন্ধি বিষোপমেষু বিষয়েষেধিব মৃত্যোঃ স্থতি-স্ত্যক্ত্বা জাতিকুলাগ্রামেমভিমতিং মুঞ্চাতিদূরাৎ ক্রিয়াঃ। দেহাদাবসতি ত্যজাত্মধিষণাং প্রজ্ঞাং কুরুষাত্মনি ত্বং দ্রস্তীস্থ্যমলোহসি নির্দ্ধ রূপরং ব্রহ্মাসি বদ্বস্তুতঃ॥ ৩৭৮॥

বিষের ন্থার তৃঃসহ বিষয়ের আশা পরিত্যাগ কর, কারণ ইহা [ আত্মস্কর্প-বিশ্বতিরূপ] মৃত্যুর মার্গ এবং জাতি, কুল, আশ্রমাদির অভিমান ছাড়িয়া অতি দূর হইতেই কর্মকে পরিত্যাগ কর। দেহাদি অসংপদার্থে আত্মবৃদ্ধি ছাড় এবং আত্মায় অহংবৃদ্ধি স্থাপন কর, কেন না তৃষি তো বাস্তবিক পক্ষে এই সকলের দ্রষ্টা এবং মলাদি দোষ ও দৈত বহিত যে পরব্রন্ধ, তাহাই তৃমি।

ধ্যান-বিধি—
লক্ষ্যে ব্রহ্মাণ মানসং দৃঢ়তরং সংস্থাপ্য বাহ্যেব্রিয়ং
স্বস্থানে বিনিবেশ্য নিশ্চলতনুশ্চোপেক্ষ্য দেহস্থিতিম্।
ব্রহ্মানেম্বরুম্পত্য তন্ময়তয়া চাখণ্ডবৃত্ত্যানিশং
ব্রহ্মানন্দরসং পিবান্মনি মুদা শূন্যেঃ কিমন্যৈত্র নিঃ ॥ ৩৭৯॥

চিত্তকে স্বীয় লক্ষ্য ব্রক্ষে দৃঢ়তার সহিত স্থির করতঃ বাহ্য ইন্দ্রিয়গ্রামকে উহাদের বিষয়সকল চইতে আকর্ষণ করিয়া আপন-আপন গোলকে অর্থাৎ স্থানে স্থির কর, শরীরকে নিশ্চল রাথ এবং দেহস্থিতির প্রতি ধ্যান বা লক্ষ্য দিও না। এই প্রকারে ব্রহ্ম ও আত্মার একতা করিয়া তন্ময়ভাবে অথণ্ড-বৃত্তি-দারা অহর্নিশি মনে মনে আনন্দের সহিত ব্রহ্মানন্দরসের পান কব। সারহীন এই বুণা দৈত প্রপঞ্চনারা তোমার কি কল্যাণ সাধিত হইবে ?

7

# শ্রীশ্রীআদিশঙ্করাচার্যবিরচিত-

অনাত্মচিন্তনং ভ্যক্তা কশ্মলং তুঃখকারণম্। চিন্তয়াত্মানমানন্দরপং যম্মুক্তিকারণম্॥ ৩৮০॥

558

তৃঃথের কারণ এবং মোহরূপ মলিন অনাত্ম-চিন্তা ত্যাগকরতঃ সাক্ষাৎ মৃক্তির হেতু আনন্দম্বরূপ আত্মাকে চিন্তা কর।

[মৃমৃক্ষ্ ব্যক্তি দর্ব প্রকার তৃঃখের কারণ যে বিষয় চিন্তা তাহা ত্যাগ করিয়া সদা সাক্ষাৎ মৃক্তি প্রদানকারী যে আত্মচিন্তা তাহাতে স্বীয় মনকে লাগাইয়া রাথিবেন।]

> এষ স্বয়ংজ্যোতিরশেষসাক্ষী বিজ্ঞানকোশে বিলসত্যজন্মম্। লক্ষ্যং বিধায়ৈনমসদিলক্ষণ-মখণ্ডবৃত্ত্যাত্মতমানুভাবয়॥ ৩৮১॥

এই স্বয়ংপ্রকাশ সকলের সাক্ষী নিরন্তর বিজ্ঞানময়কোশে অবস্থিত, সকল অনিত্য পদার্থ হইতে ভিন্ন, এই পরমাত্মাকেই আপন লক্ষ্য স্থির করিয়া, ইহাকেই তৈলধারাবৎ অথগু বৃত্তিতে, আত্মভাবে চিন্তা কর।

[ ব্রহ্মই জীবের লক্ষ্য। অতএব মনকে বাহাবিষয়চিন্তা হইতে বিরত করিয়া, বৈরাগ্যবান্ ব্যক্তি একাগ্রচিত্ত হইয়া নিরন্তর অথণ্ড বৃত্তিতে ব্রহ্মচিন্তায় নিমগ্ন পাকিবেন।]

> এতমচ্ছিনুয়া বৃত্ত্যা প্রত্যয়ান্তরশূ্ব্যয়া। উল্লেখয়ন্ বিজানীয়াৎ স্বস্বরূপতয়া স্ফুটন্॥ ৩৮২॥

অন্ত প্রতীতি হইতে রহিত অথণ্ড বৃত্তিতে এই এক আত্মারই চিস্তাকরত:
বোগী ইহাকেই স্পষ্ট আপন স্বরূপ জানিবেন।

অত্রাত্মত্বং দৃঢ়ীকুর্বন্ধহমাদিষু সন্ত্যজন্। উদাসীনতয়া তেষু তির্চেদ্ ঘটপটাদিবৎ॥ ৩৮৩॥

এই প্রকারে এই পরমাত্মাতেই আত্মভাব দৃঢ় করিয়া এবং শরীর, মন, চিন্ত, অহংকারাদি অনিত্য বস্তুতে আত্মবৃদ্ধি ত্যাগকরতঃ, ঘটপটাদির স্থায় ঐ সকলকে তুচ্ছ বোধে, সে সকল হইতে উদাসীন হইয়া যাও।

আত্ম-দৃষ্টি—

विश्वष्य व्यः कत्र वर्षः श्वत्र त्यः विद्यः जाक्ति वा जाक्ति वा जाक्ति वा व्याप्त विद्या व्याप्त विद्या वि

আপন শুদ্ধ চিত্তকে দকলের দাক্ষী এবং জ্ঞানম্বরূপ আত্মায় দ্বির করিয়া, ধীরে-ধীরে নিশ্চলতা প্রাপ্তকরতঃ, অন্তে দর্বত্র আপনাকেই পরিপূর্ণ দেখিবে। [ অর্থাৎ স্বয়রূপকে প্রতাক্ষ কয়িবে।]

> দেহেন্দ্রিরপ্রাণমনোহহমাদিভিঃ স্বাচ্চানক্ল্বপ্রৈর্থিলৈরপাধিভিঃ। বিমুক্তমাত্মানমখণ্ডরূপং পূর্ণং মহাকাশমিবাবলোকয়েও॥ ৩৮৫॥

স্বীয় অজ্ঞানদারা কল্লিত দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, প্রাণ এবং অহংকারাদি সমুদ্র উপাধি হইতে রহিত অথগু আত্মাকে মহাকাশের স্থায় সর্বত্র পরিপূর্ণ অবলোকন করিবে।

[মহাকাশ যেমন সর্বত্ত পরিপূর্ণভাবে ব্যাপ্ত হইয়া আছে তজ্ঞপ আপন আত্মাকে সব স্থানে পরিপূর্ণরূপে দেখিবে।]

ঘটকলশকুশূলসূচিমুখ্যৈ—
গগনমুপাধিশতৈর্বিমুক্তমেকম্।
ভবতি ন বিবিধং তথৈব শুদ্ধং
পরমহমাদিবিমুক্তমেকমেব॥ ৩৮৬॥

বেমন আকাশ ঘট, কলশ, কৃশ্ল ( অন্ন রাখিবার বড় পাত্র বা জালা ), স্চ প্রভৃতি শত শত উপাধি হইতে মৃক্ত হইয়া এক অদ্বিতীয়রূপে বিভয়ান থাকে, নানা উপাধির কারণ উহা অর্থাৎ আকাশ পৃথক্ পৃথক্ হইয়া যায় না, তেমনি অহংকার প্রভৃতি উপাধিসমূহ হইতে বিমৃক্ত একই শুদ্ধ প্রমাত্মা বিভয়ান আছেন।

্ঘট, কলশ প্রভৃতি ভালিয়া গেলে উহাদের নাম-রূপ নাশ হইয়া যাওয়ার পর উহাদের মধ্যস্থ আকাশ মহাকাশে বিলীন হয়। তদ্রুপ জ্ঞানোদরে জীবের উপাধিসমূহ মিথ্যা বলিয়া প্রতীত হয়, তখন জীব ব্রন্ধের সহিত অভিন্নতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে।]

> ব্ৰহ্মাদিন্তত্বপৰ্যন্তা মুষামাত্ৰা উপাধয়ঃ। ভতঃ পূৰ্ণং স্বমাত্মানং পশ্যেদেকাত্মনা স্থিতম্॥ ৩৮৭॥

ব্রন্ধা হইতে স্তম্ব অর্থাৎ তৃণ পর্যন্ত সম্দায় উপাধিই মিথ্যা। উপাধিসমূহকে
মিথ্যা জানিয়া সদা আপনাকে একরপে স্থিত পরিপূর্ণ আত্মস্বরূপ দেখিবে।

যত্র ভ্রান্ত্যা কল্পিভং যদিবেকে ভত্তমাত্রং নৈব ভস্মাদিভিম্নন্। ভ্রান্তের্নাশে ভ্রান্তিদৃষ্টাহি-ভত্তং রজ্জুন্তদ্বদিশ্বমাত্মস্কর্মপন্॥ ৩৮৮॥

বে বস্তু বে আধারে ভ্রমের দারা কল্লিত হয়, সেই আধারের মথার্থ জ্ঞান হইবার পর সেই কল্লিত বস্তু তদ্রপই নিশ্চিত হইয়া যায়, উহা হইতে অর্থাৎ অধিষ্ঠান হইতে উহার (কল্লিত বস্তুর) পৃথক্ সত্তা সিদ্ধ হয় না। যেমন ভ্রান্তি নষ্ট হইয়া গেলে রজ্জ্তে ভ্রান্তিবশতঃ প্রতীত দর্প রজ্জ্রপেই প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে, সেই প্রকার অজ্ঞানের নাশে সম্পূর্ণ বিশ্ব আত্মম্বরূপই জানা যায়।

> স্বয়ং ব্রহ্মা স্বয়ং বিষ্ণুঃ স্বয়মিন্দ্রঃ স্বয়ং শিবঃ। স্বয়ং বিশ্বমিদং সর্বং স্বস্মাদন্তম কিঞ্চন॥ ৩৮৯॥

স্বরং আত্মাই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র ও শিব, স্বরং আত্মাই এই সম্পূর্ণ বিশ্ব, আত্মা হইতে ভিন্ন আর কিছুই নাই।

[ এই कथाই नावाय (भागिनियर वना वहेगारह— अरथा निर्णा (पर अरका-नावाय (भागिक क्षा ह नावाय भागिक निर्मा निर्माण निर्मे भागिक निर्मे भागि অন্তঃ স্বরং চাপি বহিঃ স্বরং চ
স্বরং পরস্তাৎ স্বরনেব পশ্চাৎ।
স্বরং হুবাচ্যাং স্বরমপুদ্দীচ্যাং
তথোপরিষ্টাৎ স্বরমপাধস্তাৎ ৩৯০॥

স্বয়ং আত্মাই ভিতরে, স্বরংই বাহিরে, স্বরংই সর্পুথে, স্বরংই পশ্চাতে, স্বরংই দক্ষিণে, স্বরংই বামে এবং স্বরংই উপরে, স্বরংই নীচে— [ সর্বত্ত এক আত্মাই বিরাজমান—আত্মা ব্যতীত আর কিছুই নাই। ]

তরঙ্গফেনভ্রমবুদ্ধুদাদি।
সর্বং স্থরপেণ জলং যথা তথা।
চিদেব দেহাগ্রহমন্তবেত্ত
সর্বং চিদেবৈকরসং বিশুদ্ধম্॥ ৩৯১॥

যেমন তরদ, ফেন, আবর্ত (ঘূর্ণি ), বুদ্বৃদ্ প্রভৃতি সবই জ্বল, সেই প্রকার স্থুলদেহ হইতে আরম্ভ করিয়া স্থ্য অহংকার পর্যন্ত এই সম্পূর্ণ বিশ্বও অথও বিশুদ্ধ চৈতন্তুস্বরূপ আত্মাই।

—[ চৈতন্ত ব্যতিরিক্ত অপর কিছুরই অন্তিত্ব নাই। সর্বত্র এক চৈতন্তই চৈতন্ত।]

> সদেবেদং সর্বং জগদবগতং বাঙ্ মনসয়োঃ সতোহগুদ্ধাস্ত্যেব প্রকৃতিপরসীদ্ধি স্থিতবতঃ। পৃথক্ কিং মৃৎস্পায়াঃ কলশঘটকুস্তাত্তবগতং বদত্যেব ভ্রান্তস্বমহমিতি মায়ামদিরয়া॥ ৩৯২॥

মন ও বাণীর দারা প্রতীত বা গ্রাহ্ম এই সম্পূর্ণ জগৎ সংস্বরূপই। বিনি প্রকৃতির রাজ্যের পরপারে অবস্থিত তাঁহার দৃষ্টিতে সং-ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ বস্তু আর কিছুই নাই। মৃত্তিকা হইতে ভিন্ন কি ঘটের, কলশের এবং কুন্তের অন্তিত্ব কিছু আছে? মন্ত্র্যু মায়ারূপ-মদিরা-পানে উন্মত্ত হইয়া 'আমি', 'তুমি' —এই প্রকার ভেদবৃদ্ধিষ্কু বাণী বলিয়া থাকে।

[জগতের অধিষ্ঠানরপে ব্রহ্ম থাকিবার দরণ ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি সকলই ব্রহ্ম দর্শন করেন। ব্রহ্ম ব্যতীত তাঁহার নিকট আর কিছুরই অস্তিত্ব নাই।] 336

#### শ্রীশ্রীশাদশকরাচার্যবিরচিত-

ক্রিয়াসমভিহারেণ যত্র নাল্যদিতি শ্রুতিঃ॥ ব্রবীতি দ্বৈতরাহিত্যং মিথ্যাধ্যাসনিবৃত্তয়ে॥ ৩৯৩॥

কার্যরূপ দ্বৈতের উপসংহার বা সমাপ্তি করিতে যাইয়া যেথানে আর কিছু দেখা যায় না এই প্রকার অদ্বৈত প্রতিপাদক শ্রুতি মিথ্যা অধ্যাসের নির্ত্তির জন্ম বারংবার দ্বৈতের অভাব বলিতেছেন।

[ ছান্দোগ্যোপনিষদ্ বলিতেছেন 'ষত্ত নাম্মৎ পশুতি নাম্মচ্পূণোতি নাম্মবিজ্ঞানাতি স ভূমা।' ৭২৪।> বেখানে কেহ অন্ম দেখে না, অন্ম শোনে না এবং অন্ম জানে না, সেই ভূমা জাত্মা। মিথ্যা অধ্যাসের কারণই এ জগংজ্ঞান। মিথ্যা-অধ্যাস নাশ হইলে এই জগং প্রতীতি থাকে না, তথন জ্ঞান, জ্ঞাতা ও জ্ঞের এই ত্রিপুটির বিনাশে কেবল ব্রন্মই অবশিষ্ট থাকেন।]

> আকাশবন্ধির্মলনির্বিকল্প-নিঃসীমনিষ্পান্দননির্বিকারম্। অন্তর্বহিঃশূত্যমনন্যমদ্বরং স্বয়ং পরং ব্রহ্ম কিমস্তি বোধ্যম্॥ ৩৯৪॥

যে পরব্রহ্ম স্বরং আকাশের স্থার নির্মন, নির্বিকল্প, নিংসীম (অসীম), নিশ্চল, বিকাররহিত, বাহির-ভিতর সর্বত্ত শৃত্য অভিন্ন এবং অদ্বিতীর, তিনি কি কখনও জ্ঞানের বিষয় হইতে পারেন ?

বিষা জ্ঞানের বিষয় হইলে অপর কাহাকেও জ্ঞাতা স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে অহৈতবাদ খণ্ডন হইয়া যায়। জগৎ ব্যাপারে জ্ঞাতা, জ্ঞান এবং জ্ঞেয় তিন পৃথক্ বস্তু দেখা যায়। যিনি পরব্রহ্মকে জানেন, তিনি ব্রহ্মই হইয়া থাকেন, "পরমং ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মিব ভবতি।" তথন আর তিন ভিন্ন বস্তু থাকে না—এক ব্রহ্মই অবশিষ্ট থাকেন। এক ব্রহ্মই যথন অবশিষ্ট, তাঁহার আবার জ্ঞাতা কে থাকিবে?]

বক্তব্যং কিমু বিগতেহত্ত বছধা ত্রজৈব জীবঃ স্বরং ত্রক্ষৈতজ্জগদাততং নু সকলং ত্রহ্মাদিতীয়ং শ্রুচিং ত্রক্ষিবাহমিতি প্রবৃদ্ধযতয়ঃ সন্ত্যক্তবাহ্যাং স্ফুটং ত্রন্ধীভূয় বসন্তি সন্তত্তিদানন্দাত্মনৈব ধ্রুবম্॥ ৩১৫॥ এই বিষয়ে আর অধিক কি বলিবার আছে? জীব তো স্বরং ব্রহ্মই এবং ব্রহ্মই এই সম্পূর্ণ জগৎরূপে বিস্তৃত হইয়া আছেন, কেন না শ্রুতিও বলিতেছেন 'ব্রহ্ম অদিতীয়ং' এবং ইহা অতিশয় সত্য কথা, যাহার ইহা বোধ হইয়াছে যে, "আমি ব্রহ্মই"। তিনি বাহ্য-বিষয় সর্বপ্রকারে ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মভাবে সদা সচিদানন্দ্ররূপেই স্থিত থাকেন।

> জহি মলময়কোশেহহংধিয়োখাপিতাশাং প্রসভ্যনিলকল্পে লিঙ্গদেহেহপি পশ্চাৎ। নিগমগদিতকীর্তিং নিত্যমানন্দমূর্তিং স্বয়মিতি পরিচীয় ব্রহ্মরূপেণ তিষ্ঠ॥ ৬৯৬॥

এই মলমরকোশে অর্থাৎ সুলশরীরে অহংবৃদ্ধিবারা উৎপন্ন আসক্তি ত্যাগ কর এবং পরে বায়ুরূপ লিল্পদেহে বা স্ক্লেদেহে যাহা অতি চঞ্চল ও ক্ষণভদ্ব তাহা হইতেও আত্মহাভিমান দৃঢ়তার সহিত পরিত্যাগ কর। বেদ যাহার যশ গান করিতেছেন সেই আনন্দম্বরূপ ব্রন্ধকেই আপন ম্বরূপ অবগত হইয়া সদা সেই ব্রন্ধরূপেই স্থিত থাক।

শবাকারং যাবন্তজতি মনুজন্তাবদশুচিঃ পরেভ্যঃ স্থাৎ ক্লেশো জননমরণব্যাধিনিলয়ঃ। যদাত্মানং শুদ্ধং কলয়তি শিবাকারমচলং তদা তেভ্যো মুক্তো ভবতি হি তদাহ শ্রুতিরপি॥ ৩১৭॥

শ্রুতিও বলিতেছেন মন্থ্য বতক্ষণ পর্যন্ত এই মৃত-তৃল্য দেহে অহংরুদ্ধি করিয়া আসক্ত থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত সে অত্যন্ত অপবিত্র এবং জন্ম, মরণ, ব্যাধি প্রভৃতিরূপ তৃঃথ এবং অপরের দারাও অত্যন্ত ক্লেশ ভোগ করে। কিন্তু বখন তিনি প্রীয় কল্যাণস্বরূপ অচল এবং শুদ্ধ আত্মার সাক্ষাৎকার করেন তথন তিনি সমস্ত ক্লেশ হইতে মৃক্ত হইয়। যান।

প্রপঞ্চের ত্যাগ— স্বাল্মন্যারোপিতাশেষাভাসবস্তুনিরাসতঃ। স্বয়মেব পরং ব্রহ্ম পূর্ণমন্বয়মক্রিয়ম্॥ ৩৯৮॥

স্বীয় আত্মায় আরোপিত সমস্ত কল্লিত বস্তুসমূহের বাধ বা নিষেধ করিতে পারিলে জীব স্বয়ং অদিতীয়, অক্রিয় এবং পূর্ণপর বন্ধই। [ অজ্ঞান হইতেই দেহাদিতে 'আমি' বোধ হয় এবং শুদ্ধ আত্মা হইতে নিজেকে পৃথক্ বলিয়া মনে করে। অজ্ঞানের নাশ হইলে পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার ভেদবৃদ্ধিও নাশ হইয়া যায়।]

> সমাহিত্য়াং সতি চিত্তর্ত্তো পরাত্মনি ব্রহ্মণি নির্বিকল্পে। ন দৃশ্যতে কশ্চিদয়ং বিকল্পঃ প্রজল্পমাত্রঃ পরিশিষ্যতে ততঃ॥ ৩১১॥

সংস্থরপ নির্বিকল্প পরমাত্মা পরত্রক্ষে চিত্তবৃত্তি হইয়া গেলে এই নাম-রূপাত্মক দৃশ্য প্রপঞ্চ বা সংসার কোথায়ও দেখা যায় না। সেই সময় ইহা অর্থাৎ জগৎ কেবল কথার কথা মাত্র থাকিয়া যায়।

্রিক্ষাত্রভৃতির পর এই বিশ্বপ্রপঞ্চের বা দৃশ্যপ্রপঞ্চের কোন প্রকার প্রাতি-ভাসিক ও ব্যাবহারিক সত্তা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, কেবল পারমাথিক সত্তা অর্থাৎ শুহুঠৈতন্ত বা নিশুর্ণব্রক্ষের সত্তাই থাকে।

> অসৎকল্পো বিকল্পোহয়ং বিশ্বমিত্যেকবস্তুনি। নির্বিকারে নিরাকারে নির্বিশেষে ভিদা কুতঃ॥ ৪০০॥

সেই একমাত্র ব্রহ্মবস্তুতে এই সংসার মিথ্যা বস্তুর স্থায় কল্পনা মাত্র। আচ্ছা বল তেন, নির্বিকার, নিরাকার, নির্বিশেষ, [অপরিণামী, কার্যকারণরহিত এবং নাম-রূপ-জাতি-গুণ-ক্রিয়াশৃস্থ ] ব্রহ্মে ভেদ কোথা হইতে আসিল ?

> দ্রষ্ট্রদর্শনদৃশ্যাদিভাবশূল্যৈকবস্তুনি। নির্বিকারে নিরাকারে নির্বিশেষে ভিদা কুতঃ ॥ ৪০১ ॥

সেই দ্রষ্টা, দৃষ্ট ও দর্শনাদিভাবশৃন্ত, নির্বিকার, নিরাকার এবং নির্বিশেষ এক ব্রহ্মবস্তুতে বল তো ভেদ কোথা হইতে আসিল ?

্ আত্মা বা ব্ৰহ্ম হইতে ভিন্ন কোন বন্ধ না থাকিবার হেতু উহার দৃশ্য এবং দৃষ্টাও নাই। দৃষ্টা এবং দৃশ্য না থাকিবার কারণ দর্শন ক্রিয়াও নাই। যথন দুষ্টা, দৃশ্য ও দর্শন কিছুই নাই, একমাত্র স্বয়ংই আছেন, তথন তাহাতে ভেদও নাই।]

# কল্পার্ণব ইবাত্যন্তপরিপূর্ণেকবস্তুনি। নির্বিকারে নিরাকারে নির্বিশেষে ভিদা কুতঃ॥ ৪০২॥

নির্বিকার, নিরাকার, নির্বিশেষ এবং প্রলয়কালীন মহাসম্দ্রের স্থায় অত্যন্ত পরিপূর্ণ একমাত্র ব্রহ্মবস্তুতে বল তো ভেদ কোথা হইতে আসিল ?

> তেজসীব তমো যত্র প্রলীনং ভ্রান্তিকারণম্। অদিতীয়ে পরে ভত্ত্বে নির্বিশেষে ভিদা কুতঃ॥ ৪০৩॥

আলোর মধ্যে বেমন অন্ধকার লীন হইনা বার, তেমনি বাহাতে ভ্রমের কারণ অজ্ঞান বিলীন হয়, সেই অন্বিতীয় নিবিশেষে পরমতত্ত্ব ভেদ কোথা হইতে আদিল ?

[নিবিশেষে ব্রক্ষে কখনই ভেদ আসিতে পারে না, ইছা অজ্ঞান প্রস্তুক্ষনামাত্র। এই ভেদের বাস্তব সন্তা তিন কালেই নাই অর্থাৎ ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান কোন কালেই নাই।]

একাত্মকে পরে তত্ত্বে ভেদবার্তা কথং ভবেৎ। স্বযুপ্তো স্বখমাত্রায়াং ভেদঃ কেনাবলোকিভঃ॥ ৪০৪॥

অবিতীয় পরমতত্ত্ব ভেদের কথা কি প্রকারে উঠিতে পারে ? স্বপ্রশ্ব গাঢ় স্বথরূপ স্বর্প্তিতে কেহ কথনও কি ভেদ দেথিয়াছে ?

[পঞ্চদশী প্রভৃতি বেদান্তের গ্রন্থে ভেদ তিন প্রকারের ষণা সজাতীয়, বিজ্ঞাতীয় এবং স্বগত।]

> বৃক্ষস্ত স্বগতো ভেদঃ পত্রপুস্পফলাদিভিঃ। বৃক্ষান্তরাং সজাভীয়ো বিজাতীয়ঃ শিলাদিভঃ॥

পত্র, পুষ্প, ফল প্রভৃতি অবয়ব হইতে অবয়বী বৃক্ষের যে ভেদ, তাহার নাম "স্থাত" ভেদ। সেই বৃক্ষের সহিত অন্ত বৃক্ষের যে ভেদ, তাহার নাম "সজাতীয়" ভেদ। বৃক্ষের সহিত শিলা প্রভৃতির যে ভেদ, তাহার নাম "বিজাতীয়" ভেদ। অসদস্তর মধ্যেই এই তিন প্রকার ভেদ দেখা যায়। সম্বস্ত যে ব্রহ্ম, তাহাতে এই তিন প্রকারের ভেদ নাই? কারণ ব্রহ্মে পৃথক্ পৃথক্ অবয়ব নাই, সেই জন্ম ব্রহ্মের স্থগত ভেদ নাই। 'স্থ' শব্দের এখানে অর্থ অবয়ব। ব্রহ্মের সজাতীয় ভেদও নাই; কারণ ব্রহ্মজাতীয় অন্ত কোন বস্তু না পাকিবার দক্ষন ব্রহ্মে সজাতীয় ভেদের আত্যন্তিক অভাব। ব্রহ্ম

ব্যতীত অন্ত কোন বস্তুর অন্তিত্ব না থাকিবার হেতৃ তাঁহাতে বিজ্ঞাতীয় ভেদও নাই। তাই ব্রহ্মকে ভেদ বহিত বলা হয়। জগতে যে ভেদ দর্শন হয়, তাহা সবই অজ্ঞান-কল্লিত।]

> ন হুন্তি বিশ্বং পরতত্ত্ববোধাৎ সদাত্মনি ভ্রহ্মণি নির্বিকল্পে। কালত্রয়ে নাপ্যছিরীক্ষিতো গুণে ন হুন্ধুবিন্দুর্মু গভৃষ্ণিকায়াম্॥ ৪০৫॥

পরমতত্ত্ব জ্ঞাত হইবার পর সংস্বরূপ নির্বিকল্প ব্রন্মে বিশ্বের অন্তিত্ব অরেষণ করিয়াও প্রাপ্ত হওরা যায় না। তিন কালে কথনও কি কেহ রজ্জুতে সর্প এবং মৃগতৃষ্ণাতে এক বিন্দু জল দেখিয়াছে ?

রজ্জুতে বেমন সর্পের অভাব, মরীচিকায় বেরপ জলবিন্দুর অবিভাষানতা সেইরপ বন্ধেও জগতের সত্তাহীনতা।

> মারামাত্রমিদং দৈতমদৈতং পরমার্থতঃ। ইতি ব্রুতঃ শ্রুতিঃ সাক্ষাৎ স্থযুপ্তাবনুভূরতে॥ ৪০৬॥

সাক্ষাৎ শ্রুতি ভগবতী বলিতেছেন, ঐ যে দ্বৈত বা ভেদ উহা মায়ামাত্র, প্রমস্ত্য এক অদৈতই। ভেদ যে মিথ্যা এক অদ্বৈত ব্রহ্মবস্তুই যে স্ত্য, স্ব্যুপ্তিকালে সকলেই অন্তুভব করেন।

িগাঢ় নিদ্রায় অপর কোন বস্তুর ভান বা জ্ঞান থাকে না। আমি যে স্বথে
নিদ্রা গিয়াছিলাম এই অন্তভ্রতুকু মাত্র থাকে। অতএব স্ব্যৃপ্তি সময়ে যে কেহ
এক অন্তভ্রকতা থাকেন তাহা নিঃসঙ্গোচে বলা যায়। সেই এক অন্তভ্রবকর্তাই সাক্ষীম্বরূপ প্রমাত্মা।]

# অনন্তত্ত্বমধিষ্ঠানাদারোপ্যস্য নিরীক্ষিত্তম্। পণ্ডিতৈ রজ্জুসর্পাদে বিকল্পে ভান্তিজীবনঃ॥ ৪০৭॥

বৃদ্ধিমান পুরুষেরা রজ্জ্-দর্পাদিতে অধ্যন্ত বস্তুর অধিষ্ঠান হইতে অভেদ্ স্পষ্ট দেখেন; অতএব ব্রহ্ম অধ্যন্ত এই সংসারব্ধণ বিকল্প অজ্ঞানজন্য ভ্রমের কারণই জীবিত বা স্থিত আছে।

্রিখানে এক্স অধিষ্ঠান এবং সংসার অধ্যম্ভ। যতক্ষণ অজ্ঞান আছে ততক্ষণ সংসার, জ্ঞান হইবার পর অধিষ্ঠান ব্রক্ষে, অধ্যম্ভ সংসার লীন হইয়া যায়। বেমন রজ্জুর প্রকৃত জ্ঞান হইলে, অজ্ঞানজনিত বে সপ<sup>-</sup>দর্শন তাহা আর থাকে না। ঐ অধ্যন্ত সপ<sup>-</sup>অধিষ্ঠান রজ্জুতে বিলীন হইয়া যায়।]

আত্মচিন্তার বিধান—

চিত্তমূলো বিকল্পোহয়ং চিত্তাভাবে ন কশ্চন। অতশ্চিত্তং সমাধেহি প্রত্যগ্রপে পরাত্মনি॥ ৪০৮॥

এই বিকল্প বা দৈতেরপ প্রপঞ্চ চিত্তকে আশ্রয় করিয়াই বিছমান আছে।
চিত্তের অভাবে ইহার নাম-গন্ধও থাকে না। অতএব চিত্তকে প্রত্যক্তচৈত্তগুল্বরূপ আত্মায় সমাহিত কর।

কিমপি সভতবোধং কেবলানন্দরূপং নিরূপমমভিবেলং নিত্যমুক্তং নিরীহম্। নিরবধিগগনাভং নিকলং নির্বিকল্পং হাদি কলয়ভি বিদ্বান্ ব্রহ্ম পূর্ণং সমাধো॥ ৪০০॥

বন্ধবেত্তা পূক্ষ সমাধিযোগে স্বীয় অন্তঃকরণে মন-বাণীর অবিষয় কোন নিত্যবোধস্বরূপ, কেবলানন্দরূপ, উপমারহিত, কালাতীত, নিত্যমুক্ত নিশ্চেষ্ট, অসীম, আকাশের স্থায় কলারহিত ( নরবয়ব ), নিবিকল্প পূর্ণ বন্ধকে নিজ হইতে অভিনন্ধপে অন্তব করেন।

> প্রকৃতিবিকৃতিশূন্তং ভাবনাতীতভাবং সমরসমসমানং ভানসম্বন্ধদূরম্। নিগমবচনসিদ্ধং নিত্যমম্মৎপ্রসিদ্ধং হৃদি কলয়তি বিদ্বান্ ব্রহ্ম পূর্ণং সমাধোঁ ॥ ৪১০ ॥

কারণ এবং কার্য হইতে রহিত, মানবীর ভাবনার বা কল্পনার অতীত, একরস, উপমারহিত, দৃশুপ্রপঞ্চ হইতে অসম্বন্ধিত অর্থাৎ প্রমাণের দারা যাঁহাকে সিদ্ধ করা যার না, বেদবাক্যদারা যিনি সিদ্ধ, নিত্য, অস্মৎ বা 'আমি' রূপে স্থিত, সেই পূর্ণব্রন্ধকে ব্রন্ধবিৎপুরুষ স্বীয় অন্তঃকরণে সাক্ষাৎরূপে অন্তভ্তব করিয়া থাকেন।

> অজরমমরমন্তাভাসবস্তম্বরূপং ন্তিমিতসলিলরাশিপ্রখ্যামাখ্যাবিহানম্।

## শ্রীশ্রীআদিশঙ্করাচার্যবিরাচত-

শমিতগুণবিকারং শাশ্বতং শান্তমেকং হুদি কলয়তি বিদ্বান্ ব্রহ্ম পূর্ণং সমার্থো॥ ৪১১॥

অজব, অমর, আভাসশৃন্ত অর্থাৎ দৈতশ্ন্ত, বস্তব্দরপ, নিশ্চল সাগরের ন্ত্রায় প্রশান্ত, নাম-রূপ-রহিত, গুণের বিকার হইতে বজিত (নিগুণ), নিত্য, শান্তব্যরূপ এবং অদিতীয় পূর্ণ ব্রন্ধের প্রত্যক্ষ অনুভব ব্রন্ধবিদ্ পুরুষ সমাধি অবস্থাতে আপন হৃদয়ে অনুভব করেন।

> সমাহিতান্তঃকরণং স্বরূপে বিলোকয়াত্মানমখণ্ডবৈভবম্। বিচ্ছিন্ধি বন্ধং ভবগন্ধগন্ধিতং যত্নেন পুংস্থং সফলীকুরুদ্ব॥ ৪১২॥

আপন স্বরূপে চিত্তকে সমাহিত বা স্থিরকরতঃ অথগু-আনন্দ ও ঐশ্বর্থ-সম্পন্ন আত্মাকে সাক্ষাৎকার কর, সংসার-গল্পে-তুর্গন্ধিত বন্ধন সমাক্প্রকারে ছিন্ন করিয়া ফেল এবং প্রযত্ত্বসহকারে সমাধি অভ্যাসের দারা মহয়ু-জন্ম সফল কর।

্রিই জন্মেই যদি পুরুষকারদারা ব্রহ্মসাযুজ্যলাভ করিতে না পার তাহা
হইলে জানিবে মহতী বিনষ্টি।]

সর্বোপাধিবিনিযু ক্তিং সচ্চিদানন্দমদম্ম। ভাবয়াত্মানমাত্মস্থং ন ভূমঃ কল্পসেহধ্বনে ॥ ৪১৩॥

সকল প্রকার উপাধি হইতে রহিত অদ্বিতীয় সচিদানন্দস্বরূপ আপন অন্তঃ করণে অবস্থিত আত্মার ভাবনা বা চিন্তা কর। এই আত্মচিন্তার ফলস্বরূপ তোমাকে পুনরায় সংসার-চক্রে পড়িতে হইবে না।

্রিই সাধন করে কি হয় ? না, ইহা 'ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ'—জন্ম-মৃত্যুক্তপ মহাভয় হইতে উদ্ধার করিয়া দেয়।]

দৃশ্যের উপেক্ষা—

ছায়েব পুংসঃ পরিদৃশ্যমানমাভাম্বরপেণ ফলানুভূত্যা।
শরীরমারাচ্ছববন্ধিরান্তং
পুনর্ন সন্ধত্ত ইদং মহাত্মা॥ ৪১৪ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

328

মন্থ্যের ছায়ার ভার কেবল আভাসরপ পরিদ্খমান এই শরীর, [ বাহা প্রারন্ধবশতঃ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে এবং প্রারন্ধ ক্ষয়ে বাহার নাশ অবশুস্তাবী ] সেই নির্থক শরীরকে ইহার ফল বিচারকরতঃ শবের মতন একবার ত্যাগ করিয়া দিলে মহাত্মাগণ পুনরায় ইহাকে স্বীকার বা গ্রহণ করেন না।

> সততবিমলবোধানন্দরূপং সমেত্য ত্যজ জড়মলরূপোপাধিমেতং স্থদূরে। অথ পুনরপি নৈয স্মর্যতাং বাস্তবস্ত স্মরণবিষয়ভূতং করতে কুৎসনায়॥ ৪১৫॥

আপনার নিত্য ও নির্মল চিদানন্দমর স্বরূপের প্রাপ্তিকরতঃ এই মলরূপ জড় উপাধিকে দূর হইতেই ত্যাগ করিয়া দেও এবং পুনরায় কভূ ইহাকে ভূলেও স্মরণ করিও না, কেন না বমনক্বত বস্তুর স্মরণে উহা ঘুণারই উৎপন্ন করিয়া। থাকে।

> সমূলমেতৎ পরিদহ্য বক্তো সদাত্মনি ব্রহ্মণি নির্বিকল্পে। ততঃ স্বয়ং নিত্যবিশুদ্ধবোধা-নন্দাত্মনা তিষ্ঠতি বিশ্বরিষ্ঠঃ॥ ৪১৬॥

ব্রন্ধবেত্তাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী মহাত্মাগণ এই স্থূল-স্ক্র্ম জগৎকে ইহার মূল-কারণ মায়া বা অবিছার সহিত নির্বিকন্ন সং-স্বরূপ ব্রন্ধায়িতে ভন্ম করিয়া: তৎপশ্চাৎ স্বয়ং নিত্য বিশুদ্ধ বোধানন্দস্বরূপ আত্মায় স্থিত থাকেন।

প্রারধ্বসূত্রগ্রথিতং শরীরং প্রয়াতু বা ভিষ্ঠতু গৌরিব স্রক্। ন ভৎপুনঃ পশ্যতি ভত্তবেত্তা-নন্দাত্মনি ব্রহ্মণি লীনবৃত্তিঃ॥ ৪১৭॥

গাভী গলায় অপিত মালা থাক্ক কি পড়িয়া বাক সেদিকে কিছুমাত্র বেমন সে দৃষ্টি দেয় না, তত্রূপ প্রারক্ত-স্ত্র-ছারা প্রাপ্ত এই শরীর থাকে কিংবা বার, বাহার চিত্তবৃত্তি একবার আনন্দস্তরপ ব্রন্ধে লীন হইয়াছে, সেই তত্ত্ববৈতা মহা-পুকুষ ইহার দিকে দৃষ্টিপাতও করেন না।

[ গাভীর গলায় অপিত মালার প্রতি ষেমন গাভীর কোন প্রকার গৌরব-

বোধ থাকে না সেই প্রকার ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ তাঁহার শরীরের প্রতি কোন মহত্ত্ব প্রদান করেন না। ইহা প্রারন্ধবশতঃ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে ইহার আবার মৃল্য কি ? এই তুই প্রকার অর্থ ই হইতে পারে।]

> অখণ্ডানন্দমাত্মানং বিজ্ঞায় স্বস্থব্যপতঃ। কিমিচ্ছন্ কম্ম বা হেভোর্দেহং পুষ্ণাতি তত্ত্ববিৎ॥ ৪১৮॥

অথণ্ড আনন্দম্বরূপ আত্মাকেই আপন ম্বরূপ অবগত হইলে পর কোন ইচ্ছার অথবা কি কারণে তত্ত্বেতা মহাপুরুষ এই শরীরের পোষণ করিবেন ?

্রিক্ষের সহিত অভিনন্ধপে আত্মান্থভব হইলে, সেই ব্রন্ধবেত্তার কি আর কোন ব্যক্তির প্রতি কিংবা বস্তুর প্রতি আকর্ষণ থাকে, যাহার জন্ম তিনি শরীর বক্ষার জন্ম বত্ববান হইবেন। ব্রন্ধন্ত পুক্ষ মরণ কামনা করেন না এবং বাঁচিরা থাকিবার জন্মও যত্নশীল হন না। তাঁহার নিকট বাঁচা ও মরা তুইই সমান। জীবন ও মরণ শরীরের দৃষ্টিতে। যাঁহার ব্রন্ধের সহিত অভিন্ন বোধ হইরা গিয়াছে তাহার নিকট জন্ম-মৃত্যুর প্রশ্নই নাই।]

আত্মজ্ঞানের ফল—

সংসিদ্ধস্থ ফলং ত্বেভজ্জীবন্মুক্তস্থ যোগিনঃ। বহিরন্তঃ সদানন্দরসাম্বাদনমাত্মনি॥ ৪১৯॥

আত্মজ্ঞানে সম্যক্ সিদ্ধ জীবন্মুক্ত যোগীর ইহাই লাভ যে তিনি স্বীয় আত্মার নিত্যানন্দরসের আত্মাদন অন্তরে ও বাহিরে সর্বক্ষণ করিয়া থাকেন।

্জীবন্মুক্ত পুরুষকে নিরস্তর আনন্দে ডুবিয়া থাকিতেই দেখা যায়। কোন অবস্থাই তাঁহাকে আনন্দ হইতে চ্যুত করিতে পারে না। কারণ আনন্দই তাঁহার স্বরূপ হইয়া যায়।]

> বৈরাগ্যস্ত ফলং বোধো বোধস্যোপরভিঃ ফলম্। স্থানন্দানুভবাচ্ছান্তিরেবৈবোপরভেঃ ফলম্॥ ৪২০॥

বৈরাগ্যের ফল বোধ এবং বোধের ফল উপরতি বা বিষয়ের প্রতি উদা-সীনতা এবং উপরতির ফল আত্মানন্দের অন্তত্তবদারা চিত্ত শাস্ত হইয়া যাওয়া।

> যন্ত্যন্তরোভাবঃ পূর্বপূর্বং তু নিক্ষলম্। নির্ত্তিঃ পরমা ভৃপ্তিরানন্দোহনুপমঃ স্বভঃ ॥ ৪২১ ॥

যদি পশ্চাতের বস্তুর প্রাপ্তি না হয় তাহা হইলে ব্বিতে হইবে প্রথমের কার্য নিক্ষল ( অর্থাৎ আত্মশান্তি বিনা উপরতি, উপরতি বিনা বোধ এবং বোধ বিনা বৈরাগ্য নিক্ষল )। বিষয় হইতে নিবৃত্তি হইয়া বাওয়াই পরম তৃপ্তি এবং উহাই সাক্ষাৎ অনুপম আনন।

সার কথা হইল ঠিক ঠিক বৈরাগ্যের উদর হইলে জ্ঞানের উৎপত্তি হইবে জ্ঞানের উৎপত্তিতে উপরতি বা বিষয়ের প্রতি উদাসীনতা আসিবে এবং উপরতি আসিলে জীবনে শান্তিলাভ হইবে। প্রথমটি হইলে, তাহার পরেরটি জীবনে না আসিরা থাকিতে পারে না।

> দৃষ্টত্নংখেদনুদেগো বিভায়াঃ প্রস্তুতং ফলম্। যৎকৃতং ভ্রান্তিবেলায়াং নানা কর্ম জুগুপ্সিতম্ পশ্চায়রো বিবেকেন তং কথং কর্তু মর্হতি॥ ৪২২॥

প্রারন্ধবণতঃ প্রাপ্ত দৃংখের দারা বিচলিত না হওয়াই আত্মজ্ঞানের প্রত্যক্ষ ও সর্বপ্রথম ফল। ল্রান্তির সময় অর্থাৎ অজ্ঞানাবস্থায় মানব নানা প্রকার নিন্দনীয় কর্ম করে, সেই সব জ্ঞান হইবার পর, তিনি বিচারপূর্বক কি প্রকারে করিতে পারেন?

্জ্ঞানোদয়ের পূর্বে মাস্থবের হিতাহিত বিচার থাকে না, সেই জন্ত নিন্দনীয় কর্মকরা সম্ভব হয়, কিন্তু একবার আত্মজ্ঞান হইয়া গেলে, তাঁহার দ্বারা কথন্ও পূর্বের স্থায় নিন্দনীয় কর্মকরা সম্ভব হয় না, কারণ তথন বিবেক বাধা দেয়।

> বিত্যাফলং স্থাদসভো নিবৃত্তিঃ প্রবৃত্তিরজ্ঞানফলং তদীক্ষিত্য। তজ্জাজ্ঞয়োর্যন্যুগভৃষ্ণিকাদে। নো চেদ্বিদো দৃষ্টফলং কিমস্মাৎ॥ ৪২৩॥

বিভার (জ্ঞানের) ফল অসং হইতে নিবৃত্ত হওয়া, অবিভার (অজ্ঞানের) ফল উহাতে (অসতে) প্রবৃত্ত হওয়া। এই ছই ফল জ্ঞানীর ও অজ্ঞানীর মধ্যে মুগতৃষ্ণাদির প্রতীতিতে, উহাকে জানা অথবা না জানার মধ্যে দৃষ্টিগোচর হয়। [জ্ঞানী মুগতৃষ্ণা দেখিয়া উহার প্রতি ধাবমান হন না কারণ তিনি উত্তমরূপে অবগত আছেন যে মরু-মরীচিকার বালুকারাশি ভিন্ন এক ফোটা জলের নাম গদ্ধও নাই এবং অজ্ঞানী উহাকে শ্রমবশতঃ জল মনে করিয়া উহার দিকে

ধাবমান হইয়া বৃথাই পরিশ্রম করে। এমন কি কখন কখন জীবন পর্যন্ত । বিসর্জন করিতে দেখা যায়।] যদি মৃঢ় ব্যক্তির স্থায় বিদ্বানেরও অসৎ পদার্থে প্রবৃত্তি হয়, তাহা হইলে বিভার ও জ্ঞানের প্রত্যক্ষ ফলই কি হইল ?

্জানীর ও অজ্ঞানীর নিকট এই দৃশ্যপ্রপঞ্চ প্রকাশিত হইলেও জ্ঞানী ইহার মধ্যে কোন প্রকার পার্মাথিক সত্তা না দেখিষা ইহা মরীচিকার স্থায় মিখ্যা জানিয়া ত্যাগ করে। অপরপক্ষে অজ্ঞানী ইহাকে সত্য মনে করিয়া ইহার প্রতি আরুষ্ট হইল থাকে।

> অজ্ঞানহৃদয়গ্রন্থের্বিনাশো বত্তশেষতঃ। অনিচ্ছোর্বিযয়ঃ কিন্ধু প্রবৃত্তেঃ কারণং স্বতঃ ॥ ৪২৪॥

যদি অজ্ঞানরপ হৃদয় গ্রন্থি নিঃশেষে বিনাশ প্রাপ্ত হয় তাহা হইলে ঐ ইচ্ছা-রহিত পুরুষের পক্ষে সাংসারিক বিষয় কি স্বতঃই প্রবৃত্তির কারণ হইতে পারে ?

অজ্ঞান নাশের সাথে সাথে জ্ঞানীর কামনাও নষ্ট হইয়া যায়। কামনা বা বাসনা না থাকিলে জড়পদার্থ বিষয় কথনও কি সাধককে বা মৃম্ফুকে বিষয়ের প্রতি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয় ? কদাপি নহে।

> বাসনান্দ্রদেরা ভোগ্যে বৈরাগ্যস্ত পরোহবধিঃ। অহংভাবোদয়াভাবো বোধস্ত পরমোহবধিঃ। লীনবৃত্তেরনুৎপত্তির্মর্যাদোপরতেস্ত সা॥ ৪২৫॥

ভোগ্য বস্তুসমূহে বাসনার উদয় না হওয়াই বৈরাগ্যের চরম সীমা বা পরিপক্ষ অবস্থা। অহংকারের সর্বথা উদয় না হওয়াই বোধের বাজ্ঞানের চরম অবধি বা পূর্ণ পরিপক্ষ অবস্থা। লুপ্ত বৃত্তিসমূহের পুনরায় উৎপন্ন না হওয়াই উপরতির চরম সীমা।

ষথার্থ বৈরাগ্যবান্ কিনা ব্ঝিতে হইলে দেখিতে হইবে তাহার মনে ভোগ্যবস্তর প্রতি বাসনা উদয় হয় কিনা? যদি কামনার উদয় হদয়ে না হয় তাহা হইলে ব্ঝিতে হইবে পরিপক বৈরাগ্যবান্। এইরূপ জ্ঞানীর চিত্তে "আমি ও আমার" এই প্রকারের অহংকার উদয়ই হয় না। যাহার ল্প্ডাব্রিসম্হের উদয় মনে না হয় তাঁহার উপয়তি পরিপক অবস্থা লাভ করিয়াছে ব্ঝিতে হইবে।

জীবন্মুক্তের লক্ষণ—

ব্রহ্মাকারতয়া সদা স্থিততয়। নিমু ক্তিবাছার্থধী-রন্তাবেদিতভোগ্যভোগকলনো নিজালুবদ্বালবৎ। স্বপ্নালোকিতলোকবজ্জগদিদং পশ্যন কচিল্লবদী-রাস্তে কশ্চিদনন্তপুণ্যফলভূগ্ ধন্তঃ স মান্তো ভূবি॥ ৪২৬॥

নিরস্তর ব্রহ্মাকারার্ভিতে স্থিত থাকিবার দক্ষন যাঁহার বুদ্ধি বাছ বিষয় হইতে অপগত (দ্রীভূত) হইয়াছে এবং নিজালু অথবা বালকের স্থায় অপরের প্রদত্ত ভোগ্য পদার্থ ই গ্রহণ করেন এবং কথন বিষয়ে বুদ্ধি গেলেও ধিনি এই সংসারকে স্বপ্নপ্রপঞ্চের সমান দেখেন, তিনি অনন্ত পুণাের ফলভোক্তা কোন জানী মহাপুক্ষ। এই পৃথিবীতে তিনিই থক্ত এবং সকলের মাননীয় ও পূজা হন।

স্থিতপ্রজ্ঞো যতিরয়ং যঃ সদানন্দমশ্লুতে। ব্রহ্মণ্যের বিলীনাত্মা নির্বিকারো বিনিক্রিয়ঃ॥ ৪২৭॥

যে যতি পরব্রেন্স চিন্তকে লীনকরতঃ নির্বিকার এবং কর্মত্যাগ করিয়া সদা আনন্দে ব্রন্সে মগ্ন থাকেন তিনি স্থিতপ্রস্ক বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন।

> ব্ৰহ্মাত্মনোঃ শোধিতয়োরেকভাবাবগাহিনী। নির্বিকল্পা চ চিম্মাত্রা বৃত্তিঃ প্রজ্ঞেতি কথ্যতে। স্পৃস্থিতা সা ভবেগুশু জীবমুক্তঃ স উচ্যতে॥ ৪২৮॥

('তত্ত্বমন্তাদি' মহাবাক্যদারা ) শোধিত ব্রহ্ম এবং আত্মার অর্থাৎ জীবাত্মার একতাকে গ্রহণধোগ্য বিকল্পরহিত চিন্মাত্রবৃত্তিকে প্রক্তা কচে। এই চিন্মাত্র-বৃত্তি যাহার স্থির হইয়াছে তিনিই জীবন্মুক্ত।

প্রজ্ঞা শব্দের আভিধানিক অর্থ হইল গভার জ্ঞান বা তত্তজ্ঞান। দার্শনিক-গণ ইহার অর্থ করিতেছেন 'জিজ্ঞাদাপরিদমাপ্তিকারী বৃত্তি প্রজ্ঞা ইতি কথ্যতে'।]

'ভত্ত্মসি' মছাবাক্যের 'ভৎ' এবং 'জ্বং' পদার্থের শোধন করিতে হইকে।
লক্ষণাবৃত্তির সাহায্যে গ্রহণ করিতে হইবে। বেদান্তশান্ত্রে লক্ষণা ভিন প্রকার।
প্রথম জহতী, দ্বভীয় অজহতী এবং তৃতীয় জহতী-অজহতী। ইহাকে

2

ভাগত্যাগ লক্ষণাও কহে। 'তত্ত্বসি' মহাবাক্যে জহতী লক্ষণা সন্তব নহে। জহতী লক্ষণায় বাচ্যার্থের পরিত্যাগ করিয়া বাচ্যার্থ সম্বন্ধীরই গ্রহণ করা যায়। বেমন 'গলায়াং ঘোষঃ' গলায় ঘোষদের গ্রাম। গলা বলিতে প্রবাহকে ব্ঝায়। জলপ্রবাহের মধ্যে গ্রাম হওয়া অসন্তব। অতএব জলপ্রবাহরপ বাচ্যার্থের পরিত্যাগ করিয়া জলপ্রবাহরপ বাচ্যার্থের সম্বন্ধী গলাতটের লক্ষণা করিতে হয়। এই প্রকার 'তত্ত্বসি' মহাবাক্যে 'তং' পদের বাচ্যার্থ সরক্ত, সর্বব্যাপক এবং সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর এবং 'হং' পদের বাচ্যার্থ অরক্ত, অরম্থানব্যাপক এবং অরশক্তিমান জীব। এই তৃইয়ের পরিত্যাগ করিলে 'তং' পদের বাচ্যার্থ সম্বন্ধী 'মায়া' এবং 'হং' পদের বাচ্যার্থ সম্বন্ধী 'অবিহ্যা'। এই উভয়ের 'অসি' পদের বাব্যা একতা সিদ্ধ হয়, ইহা অসংগত। মায়া এবং অবিহ্যার একতা ঘারা বেদান্তের প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না কায়ণ বেদান্ত অবৈত্ববাদের অর্থাৎ অবৈত্ববাদ্ধের প্রত্বোজন নাই। অতএব 'তত্ত্বসি' মহাবাক্যে জহতীলক্ষণা কোন প্রকারেই সন্তব নয়।

অক্সহতী লক্ষণাও সন্তব নয় কারণ অজহতী লক্ষণায় বাচ্যার্থের সম্বন্ধীর সহিত বাচ্যার্থের গ্রহণ করা হয়, যথা 'শোণো ধাবতি' অর্থা লাল বং দোড়া-ইতেছে। এখানে বাচ্যার্থ শোণ। লাল বং দোড়াইতেছে বলিলে কোন অর্থ নিন্দার হয় না। অতএব এখানে লক্ষণার সাহায্য লইলে লাল বংয়ের সম্বন্ধ ঘোড়ার সহিত। অতএব লাল বংয়ের ঘোড়া দোড়াইতেছে। 'তল্বমসি' মহাবাক্যে 'তং' পদের বাচ্যার্থ ঈশ্বর ও ঈশ্বরের সম্বন্ধী 'মাহা' এবং 'তং' পদের বাচ্যার্থ জীব এবং জীবের সম্বন্ধী 'অবিছা'—এই তুইয়ের 'অসি' পদের দ্বারা একতা সিদ্ধ হয়। অর্থাৎ মাহা সহিত ঈশ্বর এবং অবিছা সহিত জীব। মায়া সহিত ঈশ্বর এবং অবিছা সহিত জীব এই উভয়ের একতা করিলে জীবের পরমপুরুষার্থ যে মৃক্তি তাহা সিদ্ধ হয় না। বেদান্তশান্ত্র অহৈত ব্রন্ধের বিজ্ঞানে নাক্ষে স্বীকার করেন। ঈশ্বর জীবের জ্ঞানে নহে। অতএব 'তত্বমসি' মহাবাক্যে অজহতী লক্ষণাও অসংগত। এই তুই লক্ষণা ব্যতীত আর একটি লক্ষণাও আছে যাহাকে ভাগত্যাগ লক্ষণা কহে। উহাই এই স্থলে প্রযোজ্য কিনা তাহা দেখিতে হইবে।

যদি বলা হয় 'এ দেবদত্ত এই'। এই বাক্যে 'এ' শব্দের পরোক্ষত্ব (অপ্রত্যক্ষত্ব) এবং 'এই' শব্দের অপরোক্ষত্ব (প্রত্যক্ষত্ব) এই চুই বিরুদ্ধ ধর্মের বাধ করিলে ধেমন দেবদন্তের একতা নিষ্পন্ন বা সিদ্ধ হয় সেই প্রকার 'তত্বমি' এই মহাবাক্যে 'তং' পদের বাচ্য ঈশ্বরের উপাধি 'মারা' এবং 'তং' পদের বাচ্য ঈশবের উপাধি 'মারা' এবং 'তং' পদের বাচ্য জীবের উপাধি 'অবিছা'—এই উভয়ের বিরুদ্ধ ধর্মকে নিষেধ করিয়া শুদ্ধ চৈতভ্যাংশের একতা বলা হইতেছে। ঈশবের উপাধি মায়া এবং জীবের উপাধি অবিছা এই চুই উপাধি বাধ করিলে চৈতভ্যাংশে ছুইই সমনে। ঈশবের মধ্যে যে চৈতভ্য জীবের মধ্যেও দেই চৈতভ্যই। এই দৃষ্টিতে জীব এবং ব্রহ্ম একই বস্তু।

যস্ত স্থিতা ভবেৎপ্রজ্ঞা যস্তানন্দো নিরন্তরঃ। প্রপঞ্চো বিশ্বতপ্রায়ঃ স জীবন্মুক্ত ইয়তে ॥ ৪২৯॥

যাঁহার প্রজ্ঞা স্থির হইয়াছে, যিনি সর্বদা আত্মানন্দের অনুভব করিতেছেন এবং যাঁহার প্রপঞ্চ বা সংসার বা বাহ্ম জগৎ ভূলের মতন হইয়া গিয়াছে, সেই মহাপুক্রবই জীবন্মুক্ত নামে কথিত হইয়া থাকেন।

> লীনধীরপি জাগর্ভি যো জাগ্রদ্ধর্মবর্জিভঃ। বোধো নির্বাসনো যস্ত স জীবন্মুক্ত ইয়াতে ॥ ৪৩০॥

বৃত্তির লীন হওয়া সত্ত্বেও যিনি জাগিয়া থাকেন; কিন্তু বান্তবপক্ষে যিনি জাগ্রতির ধর্ম হইতে বহিত এবং বাঁহার বোধ সর্বপ্রকারে বাসনাশৃত্য সেই মহাপুরুষই জীবসুক্ত নামে কথিত হন।

'বৃত্তির-লীন হওয়া সত্ত্বেও বিনি জাগিয়া থাকেন' ইহার অভিপ্রায় এই,
যছপি তাঁহার চিত্ত সম্পূর্ণ দৃশ্য পদার্থের বাধ বা নিষেধ করতঃ নিরস্তর ব্রক্ষেই
লীন থাকে তথাপি তিনি নিদ্রিত পুরুবের ন্যায় সংজ্ঞাশৃন্য হইয়া যান না, সকল
প্রকার ব্যবহার যথাবং তিনি করিয়া থাকেন। কিন্তু ব্যবহার করা সত্ত্বেও
উহা স্বপ্নবং বৃঝিবার দর্মন তাঁহার সাধারণ ব্যক্তির ন্যায় দৃশ্যপদার্থে সত্যতা
বোধ থাকে না। অতএব বাস্তবপক্ষে 'জীবনুক্ত মহাপুরুষ জাগ্রতির ধর্ম হইতে
রহিত'। এই প্রকার মহাপুরুবের দৃষ্টান্ত জগতে একেবারে তুর্লভ নহে।
অল্যাপিও অয়েষণ করিলে এইরূপ জীবনুক্ত মহাপুরুষ পাওয়া যায়।

শান্তসংসারকলনঃ কলাবানপি নিক্ষলঃ। যঃ সচিত্তোহপি নিশ্চিন্তঃ স জীবন্মুক্ত ইয়াতে ॥ ৪৩১॥ যাঁহার সংসারবাসনা শান্ত হইয়া গিয়াছে, যিনি কলাবান হইয়াও কলাহীন অর্থাৎ ব্যবহার দৃষ্টিতে বাহ্যিক বিকারবান্ মনে হইলেও যিনি নিরস্তর স্বীয় নির্বিকার স্বরূপেই স্থির থাকেন এবং যিনি চিত্তযুক্ত হইয়াও নিশ্চিন্ত সেই মহা-পুরুষই জীবন্মুক্ত পদবাচ্য।

> বৰ্তমানেহপি দেহেহস্মিন্ ছায়াবদন্ত্বৰ্তিনি। অহংতামমতাভাবো জীবন্মুক্তস্ত লক্ষণম্॥ ৪৩২॥

প্রাবন্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত ছায়ার স্থায় সন্থ সঙ্গে সঙ্গে এই শরীর বর্তমান থাকিলেও ইহাতে অহং ও মমডাভাবের অভাব হওয়া—জীবমুক্তের লক্ষণ।

অতীতাননুসন্ধানং ভবিষ্যদবিচারণম্। ওদাসীন্তমপি প্রাপ্তে জীবমুক্তস্ত লক্ষণম্॥ ৪৩৩॥

অতীতের কথা শারণ না করা, ভবিষ্যতের চিন্তা না ভাবা এবং বর্তমানে প্রারন্ধ কর্মবশতঃ প্রাপ্ত স্থধতঃধাদিতে উদাসীনত:—জীরন্মুজের লক্ষণ।

> গুণদোষবিশিষ্টে≥িম্মন্ স্বভাবেন বিলক্ষণে। সর্বত্র সমদর্শিত্বং জীবমুক্তস্ত লক্ষণম্॥ ৪৩৪॥

আপন আত্মস্বরূপ হইতে সর্বপ্রকারে পৃথক্ এই গুণদোষযুক্ত সংসারে সর্বত্ত সমদর্শী হওয়া জীবন্মক্তের লক্ষণ।

্ জীবন্মুক্ত কাহারও গুণ কিংবা দোষের প্রতি চোখ খুলিয়াও দেখেন না। তিনি সম্যক্ প্রকারে জ্ঞাত আছেন যে এই সকল গুণ-দোষের কারণ ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি। অতএব ইহার জন্ম কেহ দায়ী নহে। তিনি গুণের প্রতি রাগ এবং দোষের প্রতি দ্বেষ, এই দক্ষের উর্ধে স্থিত। তিনি সর্বত্ত ব্রহ্মই দেখেন।

> ইপ্টানিস্টার্থসম্প্রাপ্তেগ সমদর্শিতয়াত্মনি। উভয়ত্রাবিকারিত্বং জীবমুক্তস্থ লক্ষণম্ ॥ ৪৩৫॥

ইষ্ট ( বাঞ্ছিত ) অথবা অনিষ্ট ( অবাঞ্ছিত ) বস্তুর প্রাপ্তিতে সমদর্শিতার জন্ত মনে স্থধতঃথের কোন প্রকার বিকার উৎপন্ন না হওয়া জীবন্যুক্তের লক্ষণ।

> ব্রহ্মানন্দরসাম্বাদাসক্তচিত্ততয়া যতেঃ। অন্তর্বহিরবিজ্ঞানং জীবন্মুক্তস্তা লক্ষণম্ ॥ ৪৩৬॥

ব্রহ্মানন্দরসাম্বাদে চিত্তের আসক্তি থাকিবার কারণ বাহ্ এবং আন্তর বস্তুর কোন জান না হওয়া জীবনুক্ত যতির লক্ষণ।

> দেহেন্দ্রিয়াদৌ কর্তব্যে মমাহংভাববর্জিতঃ। ঔদাসীন্মেন যন্তিষ্ঠেৎ স জীবন্মুক্তলক্ষণঃ॥ ৪৩৭॥

বিনি দেহে ও ইন্দ্রিয়াদিতে এবং কর্তব্যে মমতা ও অহংকারমূক্ত হইয়া এবং রাগদ্বোদিতে উদাসানতার সহিত অবস্থান করেন তিনি জীবমূক্ত লক্ষণমূক্ত।

> বিজ্ঞাত আত্মনো যন্ত ব্ৰহ্মভাবঃ শ্ৰুতেৰ্বলাৎ। ভববন্ধবিনিমুক্তি স জীবমুক্তলক্ষণঃ॥ ৪৩৮॥

ষিনি শ্রুতি-প্রমাণের দ্বারা স্বীয় আত্মাকে ব্রহ্মরূপ জানিয়া লইয়াছেন এবং যিনি সংসার-বন্ধন হইতে মৃক্ত সেই পুরুষ জীবনুক্তের লক্ষণদ্বারা সম্পন্ন।

> দেহেন্দ্রিয়েম্বহংভাবঃ ইদংভাবস্তদন্যকে। যস্ম নো ভবতঃ কাপি স জীবমুক্ত ইয়াতে ॥ ৪৩৯॥

যাহার দেহ ও ইন্দ্রিয়াদিতে অহংভাব এবং অন্ত বস্তুতে ইদংভাব কথনও হয় না সেই পুরুষ জীবনুক্ত বলিয়া কাথত হইয়া থাকেন।

্জীবন্সুক্ত মহাপুরুষ সর্বত্ত ব্রহ্মই দর্শন করেন, তাঁহার নিকট 'আমি' এবং 'আমা' হইতে পৃথক বস্তু 'ইহা' এই ভেদজ্ঞান কথনও উদিত হয় না।

> ন প্রত্যগ্ ব্রহ্মণোর্ভেদং কদাপি ব্রহ্মসর্গয়োঃ। প্রজ্ঞয়া যো বিজানাতি স জীবন্মুক্ত ইয়তে॥ ৪৪০॥

যিনি স্বীয় প্রজ্ঞার দারা অর্থাৎ তত্তাবগাহিনী বৃদ্ধিদারা আত্মা ও বন্ধে এবং ব্রহ্ম ও সংসারে কোন ভেদ দর্শন করেন না সেই পুরুষকেই জীবমুক্ত বলা হইয়া থাকে। [একটি অতি স্থলর প্রসিদ্ধ শ্লোক আছে—

> হরিরেব জগৎ জগদেব হরিঃ। হরিতো জগতো নহি ভিম্নভন্মঃ। ইতি যস্থ মতিঃ পরমার্থগতিঃ। স নরো ভবসাগরমুদ্ধরতি॥

হরিই জগৎ এবং জগতই হরি। হরি এবং জগৎ ভিন্ন বস্তু নহে। याँ হার

এইরপ বৃদ্ধি হইয়াছে তিনি পরমার্থগতি লাভ করেন এবং সেই মন্থয় ভবসাগর হইতে উদ্ধার হইয়া যান। ী

> সাধুভিঃ পূজ্যমানেহস্মিন্ পীড্যমানেহপি ত্বৰ্জনৈঃ। সমভাবো ভবেগুস্ত স জীবমুক্ত ইন্ততে॥ ৪৪১॥

সাধু পুরুষদের দ্বারা শরীরের পূজা এবং তুর্জনদের দ্বারা পীড়িত হইলেও বাঁহার চিত্ত সমভাবে থাকে তাঁহাকেই জীবন্মুক্ত বলিয়া জানিবে। গ্রীতায়ও শ্রীভগবান এই কথাই বলিতেছেন—

> মানাপমানয়ো গুল্যঃ ভুল্যো মিত্রারিপক্ষয়োঃ। সর্বারম্ভপরিত্যাগী গুণাতীতঃ স উচ্যতে ॥ ১৪।২৫

যিনি মান ও অপমানে সম এবং মিত্র ও শক্তপক্ষেও সম, সকল প্রকার কর্মত্যাগ করাই যাঁহার স্বভাব, তিনি গুণাতীত বলিয়া কথিত হন। বাস্তব–পক্ষে গুণাতীত না হইলে জীবনুক্তে হওয়া যায় না। গুণাতীত ও জীবনুক্তের একই লক্ষণ।]

যত্র প্রবিষ্টা বিষয়াঃ পরেরিভা নদীপ্রবাহা ইব বারিয়াদোঁ। লীনন্তি সন্মাত্রভয়া ন বিক্রিয়া-মুৎপাদয়ন্ত্যেষ যভির্বিমুক্তঃ ॥ ৪৪২॥

সমূদ্রের সহিত মিলিত হইয়া যেমন নদীর প্রবাহ সম্প্ররূপই হইয়া যায় তেমনি অপরের দ্বারা প্রদন্ত বিষয়াদি বা ভোগ্যবস্থ প্রভৃতি আপনার হইয়া গেলেও যাঁহার চিত্তে কোন প্রকার বিকার বা মানসিক চাঞ্চল্য উৎপন্ন করে না তিনিই যতিশ্রেষ্ঠ জীবন্যুক্ত।

[ অর্থাৎ বেমন বছনদীর জল সমৃদ্রে পতিত হইলেও সমৃদ্রে কোন বিকার দৃষ্টিগোচর হয় না—সমৃদ্র ইহাতে বৃদ্ধিপাপ্ত হয় না এবং আপন বেলাভূমি অভিক্রমও করে না তদ্রুপ অভৈতনিষ্ঠ ব্রন্ধবেতা মহাত্মার নিকট অপরের দ্বারা যে সকল ভোগ-সামগ্রী উপস্থিত হয় উহা তিনি ব্রন্ধরূপেই গ্রহণ করেন কারণ তাঁহার দৃষ্টিতে ভোক্তা, ভোগ ও ভোগ্যবস্ত বলিয়া পৃথক্ কিছুই নাই, সবই তিনি স্বয়ং। তিনি ছাড়া অপরের অভিত্ব কোন কালেই নাই। এইরুপ সম্যাসীই বাস্তবিকপক্ষে জীবমুক্ত মহাপুক্ষর।]

বিজ্ঞাতত্ত্ৰহ্মতত্ত্বস্থা যথাপূৰ্বং ন সংস্কৃতিঃ। অস্তি চেম্ম স বিজ্ঞাতত্ত্ৰহ্মতাবো বহিমূৰ্খঃ॥ ৪৪৩॥

বৃদ্ধতি জানা হইলে বিঘান্ ব্যক্তির বৃদ্ধজ্ঞান হইবার পূর্বে অজ্ঞানাবস্থার বেমন সংসারে সত্য-বৃদ্ধি থাকে, তেমন আস্থা-বৃদ্ধি আর থাকে না। বৃদ্ধি সংসারে আস্থা বা সত্যবৃদ্ধি থাকে, তাহা হইলে বৃবিতে হইবে, সে তথনও সাসারীই আছে; উহার তত্ত্জান বা বৃদ্ধজ্ঞান হরই নাই।

> প্রাচীনবাসনাবেগাদর্সো সংসরতীতি চেৎ। ন সদেকত্ববিজ্ঞানান্যন্দীভবতি বাসনা ॥ ৪৪৪॥

যদি বল ইনি ব্ৰহ্মজ্ঞ বটে, তবে পূৰ্বের বাসনার প্রবলতার কারণ ইহার এখনও সংসারে প্রবৃত্তি আছে। ইহা কখনও হইতে পারে না, কেন না জীব ব্রহ্মের একত্ব জ্ঞান হইলে পর তাঁহার বাসনা ক্ষীণ হইয়া যাইবেই।

> অত্যন্তকামূকস্থাপি বৃত্তিঃ কুণ্ঠতি মাতরি। তথৈব ব্রহ্মণি জ্ঞাতে পূর্ণানন্দে মনীষিণঃ॥ ৪৪৫॥

বেমন অত্যন্ত কামী পুরুষেরও কামবৃত্তি মাতাকে দেখিলে কৃষ্ঠিত বা নষ্ট হইয়া যায়, সেই প্রকার পূর্ণানন্দস্বরূপ ব্রন্মের সাক্ষাৎকার হইলে বিছান্ ব্যক্তির সংসারে প্রবৃত্তি আর থাকে না উহা চিরতরে বিনাশ প্রাপ্ত হইরা বার।

মাতৃদর্শনের প্রভাবে যেমন কাম্কের কাম-প্রবৃত্তি লুপ্ত হইয়া বায়, বৃদ্ধ-জ্ঞানের প্রভাবেও সেই প্রকার জ্ঞানীর সংসার-বাসনা নাশ হইয়া বায়।

> প্রাবন্ধ-বিচার— নিদিধ্যাসনশীলস্থ বাছপ্রত্যয় ঈক্ষতে। ব্রবীতি শ্রুতিরেতস্থ প্রাবন্ধং ফলদর্শনাৎ ॥ ৪৪৬॥

ধ্যানপরায়ণ ব্যক্তিরও বাহুপদার্থের প্রতীতি বা অমূভব হইতে দেখা বার, ফলভোগ দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া শ্রুতি উহাকে প্রারন্ধ বলিতেছেন।

পূর্বজনাজিত কর্মকল বাহার ভোগ বর্তমান জন্ম হইতেই আরম্ভ হইরাছে। তাহাকে প্রারন্ধ কর্ম কহে। এই জন্মের কর্ম বাহার ফলভোগ জন্মান্তরে করিতে হইবে তাহাকে ক্রিয়মাণ বা আগামী কর্ম বলে। পূর্বজনাজিত কর্মকল বাহার ভোগ জন্মন্তরে হইবে তাহাকে সঞ্চিত কর্ম কহে। কর্ম এই তিন প্রকারের।

স্থুখাত্যনুভবো যাবৎ ভাবৎ প্রারন্ধমিয়তে। ফলোদয়ঃ ক্রিয়াপূর্বো নিক্রিয়ো ন হি কুত্রচিৎ ॥ ৪৪৭॥

যুক্তিদারাও ইহা প্রমাণ হয়, যতক্ষণ পর্যন্ত স্থপতঃখাদির অন্তভব আছে ততক্ষণ পর্যন্ত প্রারন্ধ ভোগ হইতেছে ইহা অনুমান করা যায়, কেননা ফলের ভোগ ক্রিয়ার জন্ম হইয়া থাকে। বিনা কর্মে ফল ভোগ হয় না।

জ্ঞানীকেও বে দুঃখাদি ভোগ করিতে দৃষ্টিগোচর হয় ইহার উদাহরণ জগতে একেবারে বিরল নহে। ইহার কারণ অন্তেষণ করিতে গেলে প্রারন্ধ কর্ম মানিতে হয়। যদি প্রারন্ধ-কর্ম না থাকে তাহা হইলে জ্ঞানীর দুঃখভোগ হয় কেন ? ইহার উত্তরে কেহ কেহ বলেন জ্ঞানীর জীবনে স্থখ-দুঃখ উৎপাদক কতগুলি ঘটনা সংঘটিত হয় বটে কিন্তু তাঁহারা তাহার ফল অর্থাৎ স্থখ-দুঃখ অন্তেষ করেন না।

অহং ত্রন্ধেতি বিজ্ঞানাৎ কল্পকোটিশতার্জিত্য । সঞ্চিতং বিলয়ং যাতি প্রবোধাৎ স্বপ্পকর্মবৎ ॥ ৪৪৮ ॥

জাগ্রৎ হইবার পর যেমন স্থপাবস্থার কর্ম বিলীন হইয়া যায় তেমনি "আমি বৃদ্ধ" এই প্রকার জান হইবামাত্র কোটি কোটি কল্লের সঞ্চিত কর্ম নষ্ট হইয়া যায়। গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন, "জ্ঞানাগ্নিঃ সর্বকর্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা"। জ্ঞানাগ্নি সকল কর্মকে ভস্মসাৎ করিয়া থাকে। এখানে সর্বকর্মাণি বলিতে শ্রীভগবান্ প্রারন্ধ, সঞ্চিত ও ক্রিয়মাণ তিন প্রকারের কর্মকেই কি লক্ষ্য করিতেছেন না?

য়ৎ কৃতং স্বপ্নবেলায়াং পুণ্যং বা পাপমুৰণম্। স্বপ্তোখিতস্য কিং তৎ স্থাৎ স্বৰ্গায় নৱকায় বা ॥ ৪৪৯॥

স্বপ্নাবস্থায় যত বড হইতে বড় পুণ্য অথবা পাপ করা যায়, জাগিয়া গেলে কি উহা স্বৰ্গ অথবা নরক প্রাপ্তির কারণ হয় ?

্ষপ্পজগতের কর্ম অপ্লেই সত্য বলিয়া প্রতীত হয়, অপ্লভঙ্গের পর উহার নাম-গন্ধও থাকে না।]

> স্বমসঙ্গমুদাসীনং পরিজ্ঞায় নভো যথা। ন শ্লিয়াতে যতিঃ কিঞ্চিৎকদাচিদ্ভাবিকর্মভিঃ ॥ ৪৫০॥

বে যতি আপনাকে আকাশের স্থায় অসঙ্গ এবং টেদাসীন বলিয়া জানেন তিনি কোনও আগামী কর্মের দারা কথনও একটুও লিগু হইতে পারে না।

> ন নভো ঘটযোগেন স্থৱাগন্ধেন লিপ্যতে। তথাজ্মোপাধিযোগেন ভদ্ধনৈৰ্নৈব লিপ্যতে ॥ ৪৫১॥

বেমন ঘড়ার সম্বন্ধ হেতু ঘড়ায় রক্ষিত মদিরার গন্ধবারা আকাশের কোন
সম্বন্ধ হয় না তেমনি উপাধির সংযোগ হেতু আত্মা উপাধির কর্মবারা লিপ্ত হয়
না। এই শ্লোকের এই ভাবেও অর্থ করা যাইতে পারে। বেমন মহাকাশই
ঘটের বারা পরিচ্ছিন্ন হইয়া ঘটাকাশ হইয়াছে; এ ঘটে বক্ষিত স্থবার গন্ধবারা
মহাকাশের কোনও সম্বন্ধ হয় না, তেমনি উপাধির সংস্রব্বারা আত্মা উপাধির
ব্য স্থ-তঃখাদির বারা লিপ্ত হন না।

জ্ঞানোদয়াৎ পুরারন্ধং কর্ম জ্ঞানাম নশ্যতি। অদত্ত্বা স্বফলং লক্ষ্যমুদ্দিশ্যোৎস্প্টবাণবৎ ॥ ৪৫২ ॥ ব্যাঘ্রবৃদ্ধ্যা বিনিমু জ্ঞো বাণঃ পশ্চান্ত গোমতৌ। ন তিন্ঠতি ছিনন্ত্যেব লক্ষ্যং বেগেন নির্ভরম্ ॥ ৪৫৩ ॥

লক্ষ্যের প্রতি পরিত্যক্ত বাণ বেমন লক্ষ্য ভেদ না করিয়া ছাড়ে না, তেমনি জ্ঞানোদয়ের পূর্বে আবস্তিত কর্ম আপন ফল প্রদান না করিয়া জ্ঞানের দ্বারা নষ্ট হয় না; বেমন ব্যাদ্র মনে করিয়া গাভীর প্রতি ত্যক্তবাণ পশ্চাতে গাভী বিদিয়া জানিলেও মধ্যপথে বেমন উহাকে স্বস্তিত (গতিহীন) করা বায় না, উহা পূর্ণবেগে আপন লক্ষ্যকে বিদ্ধ করিয়াই দেয়।

ি সেইরপ জ্ঞানোদয়ের পূর্বের আরম্ধ কর্ম, যাহার ছারা বর্তমান দেহ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে তাহার ফল প্রদান না করিয়া ছাড়ে না। এই কারণে জ্ঞানীর শরীরেও ব্যাধি হইতে দেখা যায়। সাধারণ অজ্ঞানী যেমন ব্যাধিছারা একেবারে মৃহ্মান হইয়া পড়ে, জ্ঞানী কিন্তু তদ্ধপ হন না। তিনি জানেন দেহ তিনি নহেন, দেহ হইতে পৃথক্ যে আত্মা তাহাই তাঁহার স্বরুপ। সেই আত্মা স্থা-তুঃখ, ভাল-মন্দ, মান-অপমান ইত্যাদি হন্দ্ হইতে রহিত।

প্রারন্ধং বলবত্তরং খলু বিদাং ভোগেন তম্ম ক্ষয়ঃ সম্যগ্জানছভাশনেন বিলয়ঃ প্রাক্সংচিভাগামিনাম্।

#### শ্রীশ্রীশ্রাদশন্বরাচার্যবিরচিত-

ব্রহ্মান্ত্রৈক্যমবেক্ষ্য ভন্ময়ভয়া যে সর্বদা সংস্থিতা-স্তেষাং ভৎ ত্রিভয়ং নহি কচিদপি ত্রন্ধৈব তে নিগুর্ণম্ ॥৪৫৪॥

বিঘান ব্যক্তির প্রারদ্ধ-কর্ম অবশুই অতি বলবান। উহার ক্ষয় ভোগেয় দারাই হইতে পারে। প্রারদ্ধ-কর্মের অতিরিক্ত পূর্বসঞ্চিত এবং আগামী কর্ম অর্থাৎ ক্রিয়মাণ কর্মসমূহ তত্ত্জানরূপ অগ্নিদারা ক্ষয় হইয়া যায়। কিন্তু যিনি ব্রহ্ম এবং আত্মার (জীবাত্মার) একতা জানিয়া সদা ঐভাবে স্থিত থাকেন তাঁহার দৃষ্টিতে ঐ প্রারদ্ধ, সঞ্চিত এবং আগামী বা ক্রিয়মাণ, তিন প্রকারের কর্ম ক্রাপিও নাই—তিনি তো সাক্ষাৎ নিগুণ ব্রহ্মই।

্রিকা থেমন নিগুণি ও নিদ্রিয় তেমনি ব্লক্ষানী ও কর্মরহিত এবং গুণাতীত।]

> উপাধিতাদাদ্ম্যবিহীনকেবল-ব্ৰহ্মাদ্মনৈবাদ্মনি ভিষ্ঠতো মুনেঃ। প্ৰোৱন্ধসম্ভাবকথা ন যুক্তা স্বপ্নাৰ্থসংবন্ধকথেব জাগ্ৰভঃ ॥ ৪৫৫॥

স্বপ্নে দৃষ্ট পদার্থের সহিত যেমন নিজ্রাভদের পর জাগরিত অবস্থায় তাহার কোন সম্বন্ধ থাকে না তদ্রপ মৃনিশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মবেতা যিনি উপাধির সম্বন্ধকে পরিত্যাগ করিয়া কেবল ব্রহ্মাত্মভাবেই আপন স্বরূপে স্থিত থাকেন তাঁহারও প্রারন্ধকর্মের সহিত সম্বন্ধ থাকা একেবারেই যুক্তিযুক্ত নহে।

ন হি প্রবৃদ্ধঃ প্রতিভাসদেহে
দেহোপয়োগিন্যপি চ প্রপঞ্চে।
করোত্যহন্তাং মমতামিদন্তাং
কিন্তু স্বয়ং তিষ্ঠতি জাগরেণ ॥ ৪৫৬ ॥

প্রবৃদ্ধ বা জাগ্রৎ পুরুষ স্বপ্নের প্রাতিভাসিক দেহ এবং দেহের উপযোগী স্বপ্ন-প্রপঞ্চে কথন অহংতা, মমতা এবং ইদন্তা অর্থাৎ 'আমি, আমার এবং ইহা' এইরূপ অন্থভব করেন না। তিনি স্বপ্নের বিষয়সমূহের পর সত্যতা ত্যাগকরতঃ জাগরিত অবস্থাতেই অবস্থান করেন।

[ ইহার তাৎপর্য জানী ব্যক্তি সংসারের যাবতীয় বিষয়সমূহ স্বপ্লের বস্তর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

300

ভায় পরিত্যাগ করিয়া সন্থ বন্ধভাবেই অবস্থান করিয়া থাকেন। তাঁহার দৃষ্টিতে জগৎ-প্রপঞ্চ স্বপ্নতুল্য, অতএব ইহা তাঁহার চিস্তার যোগ্য নহে।]

> ন তস্ত্র মিথ্যার্থসমর্থনেচ্ছা ন সঙ্গ্রহন্তজ্জগতোহপি দৃষ্টঃ। তত্ত্রানুর্ত্তির্যদি চেন্ম্যার্থে ন নিজয়া মুক্ত ইতীয়াতে ধ্রুবম্॥ ৪৫৭॥

তাঁহার না তো মিখ্যাবস্তুসমূহের সত্যতা সিদ্ধ করিবার জন্ত ইচ্ছা হয় এবং না তো তাঁহার নিকট সাংসারিক পদার্থনিচরের সংগ্রহই দেখা যায়। যদি উহার মিখ্যাপদার্থবর্গে প্রবৃত্তি বা আসজি থাকে তাহা হইলে বৃঝিতে হইবে উহার নিজা ভদই হয় নাই।

ভদ্বৎপরে ব্রহ্মণি বর্তমানঃ সদাত্মনা ভিষ্ঠতি নাক্যদীক্ষতে। স্মৃতির্যথা স্বপ্পবিলোকিতার্থে তথা বিদঃ প্রাশনমোচনার্দো॥ ৪৫৮॥

এই প্রকার সদা ব্রহ্মভাবে স্থিত পুরুষ ব্রহ্মরপেই অবস্থান করেন, তিনি ব্রহ্মভিন্ন আর কিছুই দেখেন না। যেমন স্বপ্নে দৃষ্ট পদার্থের স্বরণ হইয়া থাকে তেমনি বিদ্যানের বা জ্ঞানীর ভোজন এবং মলমূ্আদিত্যাগ ক্রিয়া স্থভাববশতঃ আপনিই হইয়া থাকে।

> কর্মণা নির্মিতো দেহঃ প্রারব্ধং তম্ম কল্পতাম্। নানাদেরাত্মনো যুক্তং নৈবাত্মা কর্মনির্মিতঃ ॥ ৪৫০॥

দেহ কৰ্ম হইতেই নিমিত হইয়াছে, অতএব প্ৰায়ন্ধও উহায়ই অৰ্থাৎ দেহেরই হইবে। অনাদি আত্মাব প্রায়ন্ধ মানা ঠিক নহে, কারণ আত্মা কর্ম হইতে নিমিত নহে।

[ একজনের ক্বত কর্মের ফল বেমন অপর কেহ ভোগ করে না, তেমনি দেহের প্রারম্ভ আত্মা ভোগ করে না। ]

> অজো নিত্য ইতি ব্ৰুতে শ্ৰুতিরেষা দ্বমোঘবাক্। তদাত্মনা তিষ্ঠতোহস্থ কুতঃ প্রারন্ধকল্পনা ॥ ৪৬০॥

### শ্রীশ্রীআদিশঙ্করাচার্যবিরচিত-

'আত্মা, অজন্মা, নিত্য এবং অনাদি' এই প্রকার অমোঘ অর্থাৎ সত্যবাণী ভগবতী শ্রুতি বলিতেছেন, তাহা হইলে এ আত্ম-স্বরূপেই সদা স্থিত বিদান পুরুষের প্রারন্ধর্ম কি প্রকারে অবশিষ্ট থাকার কল্পনা হইতে পারে ?

[জ্ঞানাগ্নি যথন সঞ্চিত ও ক্রিয়মাণ কর্ম নাশ করে তথন ব্ঝিতে হইবে সাথে সাথে প্রারক্ষ কর্মও নাশ হইয়া যায়।]

> প্রারন্ধং সিধ্যতি তদা যদা দেহাত্মনা স্থিতিঃ। দেহাত্মভাবো নৈবেষ্টঃ প্রারন্ধং ত্যজ্যভাষতঃ ॥ ৪৬১॥

প্রাবন্ধ ততক্ষণই দিদ্ধ হয় যতক্ষণ দেহে আত্মবৃদ্ধি বা আত্ম-ভাবনা আছে, দেহে আত্ম ভাবনা মৃমুক্ষর জন্ম ইষ্ট নহে বা কাম্য নহে; অতএব জ্ঞানীর ও প্রায়ন্ধকর্ম ভোগ হয় এই প্রকার ধারণা ত্যাগ করা উচিত।

> শরীরস্থাপি প্রারন্ধকল্পনা ভ্রান্তিরেব হি। অধ্যস্তস্থ কুতঃ সম্বমসম্বস্থ কুতো জনিঃ। অজাতস্য কুতো নাশঃ প্রারন্ধমসতঃ কুতঃ ॥ ৪৬২॥

বাস্তবিকপক্ষে তো শরীরের ও প্রারন্ধ কল্পনা করা ভ্রমই, কারণ উহা তো স্বয়ং অধ্যস্ত অর্থাৎ ভ্রমদারা কল্পিত এবং অধ্যস্তবস্তুর সন্তাই কোপার ? (সত্যবস্তুর বিদ্যমানতার প্রকাশের অভাববশতঃ যে অন্ত বস্তুর কল্পনা আরোপিত হয় তাহাকে অধ্যস্ত কহে। রজ্জুতে ভ্রমের কারণ সর্পের প্রতীতি হয় এবং ঐ মিথ্যা প্রতীতি হয়তেই ভরাদি তৃঃধের প্রাপ্তি হইয়া থাকে। দীপাদির দ্বারা রজ্জুর স্বরূপের যথার্থ জ্ঞান হওয়ার কল্পনা আরোপিত সর্প-প্রতীতি দূর হইয়া যায়। এইস্থানে সত্যবস্ত রজ্জুকে অধিষ্ঠান এবং কল্পনা আরোপিত সর্পকে অধ্যস্ত কহে। অধিষ্ঠান হইতে অধ্যস্তের কোন পৃথক সন্তা নাই। ভ্রমের বা অজ্ঞানের হেতু এক বস্তুতে অপর বস্তুর কল্পনা হইয়া থাকে। অজ্ঞানের বা ভ্রমের নাশে কাল্পনিক বস্তুরত নাশ হইয়া যায়।) এবং যাহার সন্তাই নাই, উহার জন্ম কোথা হইতে হইল ? এবং যাহার জন্ম হয় নাই, উহায় নাশ কি প্রকারে হইতে পারে ? এইরূপ যাহা সর্বথা সন্তাশ্যু উহার প্রারন্ধ কি প্রকারে হইবে ?

জানীর দেহের উপর অভিমান না থাকার দক্ষন, তিনি প্রারক্ষ-কর্মের ফলভোগ করিতেচেন, এই প্রকার বৃদ্ধিও তাঁহার হয় না। অজানীর জানীর দেহচেষ্টাকে অর্থাৎ হাত পা নাড়া, ভোজন, শৌচাদি, গ্মন, উপবেশন ইত্যা-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

->80

দিকে প্রারন্ধ-কর্মের ফলভোগ বলিয়া মনে করে। এই দব ক্রিয়া জ্ঞানী কোন প্রকার অহংবৃদ্ধির দ্বারা করেন না, ইহা প্রকৃতির স্বভাব ক্ষণেই হইরা থাকে।

জ্ঞানেনাজ্ঞানকার্যস্য সমূলস্য লয়ে। যদি।
ভিন্তভ্যয়ং কথং দেহ ইতি শঙ্কাবতো জড়ান্।
সমাধাতুং বাহুদৃষ্ট্যা প্রারব্ধং বদতি শুভিঃ ॥ ৪৬৩ ॥
ন তু দেহাদিসভ্যত্ববোধনায় বিপশ্চিভান্।
যতঃ শ্রুতেরভিপ্রায়ঃ পরমার্যেকগোচরঃ ॥ ৪৬৪ ॥

যাহার এই প্রকার শহ্বা হয়—যদি জ্ঞানের দারা অজ্ঞানের মূলসহিত নাশ হইয়া যায়, তাহা হইলে জ্ঞানীর এই স্থুলদেহ কিরপে থাকিতে পারে, ঐ জড়বৃদ্ধি অর্থাৎ অজ্ঞানীদের বুঝাইবার জন্ম ভগবতী শ্রুতি বাহ্নদৃষ্টিতে প্রারক্তিহার কারণ ইহা বলিয়াছেন। তিনি অর্থাৎ শ্রুতি জ্ঞানীকে দেহাদির সত্যত্ত বুঝাইবার জন্ম এই প্রকার বলেন নাই, কেননা শ্রুতির অভিপ্রায় তো একমাত্র পরমার্থবস্তুর সিদ্ধতা বর্ণন করাই।

শ্রিত ঘোষণা করিতেছেন ব্রমাই সত্য, জগৎ মিধ্যা এবং জীব স্বরূপতঃ
ব্রমাই অপর কিছু নহে। দেহ কখনও জ্ঞানের বাধক হইতে পারে না।
তাহা হইলে জনকাদি রাজ্যিগণের এবং শুকাদি ম্নিগণের জীবন্মুক্তি সিদ্ধহয় না।

নানাত্বের নিষেধ—

পরিপূর্ণমনাগুন্তমপ্রমেয়মবিক্রিয়ম্। একমেবাদ্বয়ং ত্রহ্ম নেহ নানান্তি কিঞ্চন ॥ ৪৬৫ ॥

শ্রুতি ভগবতী বলিতেছেন—বল্পতঃ সর্বদা পরিপূর্ণ, অনাদি, অনন্ত, অপ্রমেয় এবং অবিকারী এক অবিতীয় ব্রহ্মই আছেন, তাঁহাতে আর কোন প্রকার নানাত্ব নাই। ব্রহ্ম ব্যতীত অন্ত কোন পদার্থের অন্তিত্ব নাই।

সদ্যনং চিদ্যনং নিত্যমানন্দ্যনমক্রিয়ন্। একনেবাদ্বয়ং ব্রহ্ম নেহ নানাস্তি কিঞ্চন ॥ ৪৬৬ ॥

বিনি ঘনীভূত সৎ, চিৎ ও আনন্দ; এই প্রকার এক নিত্য, অক্রিয় এবং অবিতীয় ব্রহাই সত্য বস্তু, তাঁহাতে আর কোন প্রকার নানাত্ব নাই।

#### শ্রীশ্রী আদিশত্বরাচার্যবিরচিত-

প্রত্যগেকরসং পূর্ণমনত্তং সর্বতোমুখম্। একমেবাদয়ং ভ্রহ্ম নেহ নানান্তি কিঞ্চন ॥ ৪৬२ ॥

382

ধিনি অন্তরাত্মা, একরস, পরিপূর্ণ, অনন্ত এবং সর্বব্যাপক; এই প্রকার এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মই আছেন; তাঁহাতে আর কোন প্রকার নানাত্ম নাই।

> অহেয়মনুপাদেয়মনাধেয়মনাশ্রাম্। একমেবাদয়ং ব্রহ্ম নেহ নানাস্তি কিঞ্চন ॥ ৪৬৮॥

যিনি ত্যাজ্য নহেন, গ্রাহ্ম নহেন এবং না তিনি কোন বস্ততে স্থিত হইবার যোগ্য এবং যাঁহার কোন অন্ত আধারও নাই, এই প্রকার এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মই সত্য, তাঁহাতে কিছুমাত্র নানা পদার্থের অস্তিত্ব নাই।

> 'নিগুণিং নিজলং সূক্ষ্মং নির্বিকল্পং নিরঞ্জনম্। একমেবাদ্বয়ং ব্রহ্ম নেহ নানান্তি কিঞ্চন ॥ ৪৬৯॥

যিনি নিগুণ, নিদ্ধল (কলারহিত, নিরবয়ব ), স্ক্র্মা, নির্বিকল্প এবং নির্মল, এই প্রকার এক অদ্বিতীয় বন্ধই আছেন, তাঁহাতে কিছুমাত্র নানাত্বের অস্তিত্ব নাই।

> অনিরূপ্যস্বরূপং যন্মনোবাচামগোচরম্। একমেবাদমং ব্রহ্ম নেহ নানান্তি কিঞ্চন ॥ ৪৭০॥

যাঁহার স্বরূপ নির্ণয় করা যায় না বা যাঁহার রূপ বর্ণন করা যায় না এবং যিনি মন ও বাণীর বিষয় নহেন অর্থাৎ যাহাকে মনদারা চিন্তা এবং বাণীদারা ব্যক্ত করা যায় না; এই প্রকার এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মই স্ত্যা, তাঁহাতে কোন প্রকার কিঞ্চিয়াত্তও নানাত্ব নাই।

> সৎসমূদ্ধং স্বতঃ সিদ্ধং শুদ্ধং বুদ্ধমনীদৃশন্। একমেবাদমং প্রদ্ধা নেহ নানান্তি কিঞ্চন ॥ ৪৭১॥

যিনি সত্য, বৈভবপূর্ণ, স্বতঃ দিদ্ধ অর্থাৎ তাঁহাকে প্রমাণ করিবার জন্ম অপর কাহারও দাহায্য প্রয়োজন হয় না, গুদ্ধ, বোধস্বরূপ এবং উপমারহিত, এই প্রকার এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মই সত্য, তাঁহাতে আর কোন প্রকার নানাত্ব বা নানা পদার্থ নাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

আত্মানুভবের উপদেশ—

নিরস্তরাগা নিরপান্তভোগাঃ শান্তাঃ স্থদান্তা যতয়ো মহাল্তঃ।

বিজ্ঞায় ভত্ত্বং পরমেভদত্তে প্রাপ্তাঃ পরাং নির্বু ভিনাত্মযোগাৎ ॥ ৪৭২ ॥

বাঁহার কোনও বস্তুতে রাগ বা আসক্তি নাই, ভোগেরও সর্বপ্রকার অন্ত হইয়া গিয়াছে এবং বাঁহার চিত্ত শাস্ত এবং ইন্দ্রিয়বর্গ সংযত সেই মহাত্মা সন্মানীই এই পরমতত্ত্ব অবগত হইয়া অন্তে এই অধ্যাত্মবোগের দারা পরম-শান্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

> ভবানপীদং পরভত্ত্বমাত্মনঃ স্বরূপমানন্দঘনং বিচার্য। বিধুয় মোহং স্বমনঃপ্রকল্পিভং মুক্তঃ কৃতার্থো ভবতু প্রবুদ্ধঃ॥ ৪৭৩॥

অতএব হে বৎস! তুমিও আত্মার এই পরমতত্ত্ব এবং আনন্দ্যন-স্বরূপের বিচারকরতঃ স্বীয় মনঃকল্পিত মোহ ত্যাগ করিয়া মৃক্ত হইয়া যাও।

্রিই শ্লোকে গুরু শিশুকে প্রথম আদরস্চক শব্দ ভবান্ বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন, কারণ বেদান্ত শ্রবণের পর মনন ও নিদিধ্যাসনের দারা এখন তাহার পরোক্ষজ্ঞান হইয়া গিয়াছে। অপরোক্ষজ্ঞান না হওয়া পর্যন্ত জীবব্রক্ষের একতা রূপ পর্মতত্ত্বের উপলব্ধি হয় না। ইহা হইলেই মানবজন্ম সফল।

সমাধিনা সাধু বিনিশ্চলাত্মনা পশ্যাত্মতত্ত্বং স্ফুটবোধচক্ষুষা। নিঃসংশয়ং সম্যাগবেক্ষিতশ্চে-চ্ছু,তঃ পদার্থো ন পুনর্বিকল্পতে॥ ৪৭৪॥

সমাধিরপ সাধনদারা উত্তমরূপে নিশ্চল চিত্ত হইয়া এবং বিক্সিড জ্ঞাননেত্র-দ্বারা এই আত্মতত্তকে অবলোকন কর, কারণ যদি শোনা কথা নিঃসন্দেহ হইয়া উত্তম প্রকারে দেখা যায় ভাহা হইলে ঐ বিষয়ের আর সংশয় থাকে না।

[চিরতরে ভ্রান্তি দূর হইয়া যায়। শোনা হইতে দেখার**দারা নি**শ্চয়<mark>তা</mark> জ্ঞধিক হয়।] স্বস্যাবিত্যাবন্ধসম্বন্ধযোক্ষাৎ সভ্যজ্ঞানানন্দৰ্ধপাত্মলব্দো। শাস্ত্ৰং যুক্তিৰ্দেশিকোক্তিঃ প্ৰমাণং চান্তঃ সিদ্ধা স্বানুভূতিঃ প্ৰমাণম্ ॥ ৪৭৫॥

আপন অজ্ঞানরপ বন্ধনের সম্বন্ধ বা সংসর্গ ত্যাগ ইইবার ফলে যে সচ্চিদানন্দ্ররূপ আত্মার উপলব্ধি হয়, এই বিষয়ে শান্ত্র, যুক্তি ও গুরুবাক্য প্রমাণ। শুদ্ধ অন্তঃকরণদারা আপন অন্তুভব সর্বোপরি প্রমাণ।

বন্ধো মোক্ষশ্চ ভৃপ্তিশ্চ চিন্তারোগ্যক্ষুধাদয়ঃ। স্থেনৈব বেতা যজ্জানং পরেষামানুমানিকম্॥ ৪৭৬॥

বন্ধন, মৃক্তি, তৃথি, চিন্তা, আরোগ্য, ক্ষুধা এবং তৃষ্ণাদি স্বয়ংই জ্ঞাত হওয়া যায়। এই সকল বিষয়ে যে অপরের জ্ঞান হয় উহা তো কেবল অনুমানমাত্র। [মৃক্তি স্বসংবেদ্য বস্তু, উহা অন্ত কাহারও দ্বারা অনুভব করা ধায় না।]

ভটস্থিতা বোধয়ন্তি গুরবঃ শ্রুতয়ো যথা। প্রজ্ঞয়ৈব ভরেদিদানীশ্বরান্মগৃহীতয়া ॥ ৪৭৭॥

শ্রুতির স্থায় গুরু ও ব্রন্মের কেবল তটস্থরপেই অর্থাৎ সাক্ষীরূপে বর্তমান পাকিয়াই বোধ করাইয়া থাকেন। বিদ্বান্ ব্যক্তির উচিত আপনারই ঈশবের অমুগ্রহ দ্বারা প্রাপ্ত প্রজ্ঞাদ্বারা উহার সাক্ষাৎ অমুভব করিয়া এই সংসারসাগর পার হইয়া যাওয়া।

[ এই স্নোকে পৃজ্যপাদ আচার্য শ্রীশত্বর চারিটি রূপার কথা বলিয়াছেন— (১) গুরুরূপা (ঘ) শাল্তরূপা (৩) ঈশ্বররূপা এবং (৪) আত্মরূপা। একটি প্রচলিত কথা আছে—

> গুরুকুপা শাস্ত্রকুপা কৃষ্ণকুপা হ'ইল। আত্মকুপা বিনা জীব ছারেখারে গেল।।

কেহ কেহ শান্ত্রকুপার স্থানে বৈষ্ণবক্ষপা বলিং। থাকেন।

ব্রন্মের সাক্ষাৎ নিরূপণ কেহই করাইতে পারে না, কারণ উহা শব্দ-শক্তির বাহিরের বস্তু। শব্দ ঐ পর্যন্ত উপনীতই হইতে পারে না। উহার জ্ঞান তো লক্ষণাবৃত্তির দ্বারাই হইতে পারে। অওএব ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার করিবার জন্ম উহার উপাধিরপ নিধিল প্রপঞ্চের বাধ বা নিষেধ করিতে হয়; কেন না প্রপঞ্চই বন্ধের স্বরূপকে আচ্ছাদিত করিয়া রাধিয়াছে। প্রপঞ্চের বাধ বা নিষেধ,উহাতে মিধ্যার বৃদ্ধি না হওয়া পর্যন্ত হইতেই পারে না এবং এই প্রকার বৃদ্ধি মৃমৃক্ ইশরকণার প্রভাবেই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অতএব আত্মবোধ হইবার জন্ত শাস্ত্রকূপা এবং গুরুকুপার ভায় তগবৎ রূপারও অত্যন্ত আবশ্রক।

এই সম্বন্ধে ভগবতী শ্রুতি বলিতেছেন—নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো, ন মেধয়ান বহুনা শ্রুতেন। যমেবৈর বৃণ্তে তেন লভ্যন্তস্তৈষ আত্মা বিবৃণ্তে তরুং স্বাম্॥ মণ্ডুকোপনিষৎ ৩।২।৩।। আত্মসাক্ষাৎকার লাভ ব্যাখ্যান, তর্ক এবং বহু শাত্মপাঠ ও শ্রবণদ্বারা হয় না। বে সাধককে আত্মদেব স্বয়ং বরণ করেন তাঁহারই আত্মসাক্ষাৎকার হইয়া থাকে। বাহার প্রতি আত্মদেব কৃপাকরেন তাঁহাকেই তিনি বরণ করিয়া থাকেন। গুরু, শাস্ত্র ও ঈশ্বর কৃপার, সাধকের ব্রহ্মের পরোক্ষজ্ঞান হয় অর্থাৎ বন্ধা যে আছেন এই জ্ঞান হয়। কিন্তু 'আমিই ব্রহ্ম' এইরূপ অপরোক্ষজ্ঞান বা সাক্ষাৎ ব্রহ্মান্তৃতি তো ম্মুক্র আপন অর্ভব দ্বারাই হয়। ব্রহ্ম স্বসংবেল্য বন্ধ অত্যব উহাকে নিজেই অন্তল্ক করিতে হইবে।]

স্বানুভূত্যা স্বয়ং জ্ঞান্বা স্বমান্মানমখণ্ডিতন্। সংসিদ্ধঃ সম্বুখং তিঠেম্বিবিকল্পান্থনাত্মনি ॥ ৪৭৮॥

আপন অনুভবদারা অথও আত্মাকে স্বরং জানিয়া সিদ্ধপুরুষ নির্বিকরভাকে আনন্দের সহিত সদা আত্মাতেই স্থিত থাকিবেন।

বেদান্তসিদ্ধান্তনিরুক্তিরেষা ত্রন্ধৈর জীবঃ সকলং জগচ্চ। অখণ্ডরূপস্থিতিরেব মোক্ষো ত্রন্ধাদ্বিতীয়ে শ্রুতয়ঃ প্রমাণম্॥ ৪৭৯॥

বেদান্তের সিদ্ধান্ত তো এই কথাই বলেন, জীব এবং সম্পূর্ণ জগৎ কেবল ব্রহ্মই এবং ঐ অদিতীয় ব্রহ্মে নিরন্তর অথগুরূপে স্থিত থাকাই যোক্ষ। ব্রহ্ম অদিতীয়—এই বিষয়ে শ্রুতিই প্রমাণ।

> বোধোপলব্ধি— ইতি গুরুবচনাচ্ছু,তিপ্রমাণাৎ পরমবগম্য সতত্ত্বমাত্মযুক্ত্যা।

50

## প্রশমিতকরণঃ সমাহিতাত্মা কচিদচলাকৃতিরাত্মনিষ্ঠিতোহভূৎ ॥ ৪৮০ ॥

এই প্রকার গুরুদেবের শ্রুতি-প্রমাণযুক্ত বচন শ্রবণকরতঃ এবং আপনার যুক্তিদারা পরমতত্ত্ব অবগত হইয়া চিত্ত এবং ইন্দ্রিয়সমূহ শান্ত হইবার ফলে কোন এক শিশু নিশ্চল বৃতিদারা আত্মস্বরূপে স্থিত হইয়া গিয়াছেন।

[ সমাধিলাভ করিবার জন্ম শ্রীগুরুর, শ্রুতির এবং শ্রীভগবানের রূপার সাথে সাথে নিজেরও পুরুষাকারের প্রয়োজন।

> ক্ঞিৎকালং সমাধায় পরে ব্রহ্মণি মানসম্। ব্যুখ্যায় পরমানকাদিদং বচনমব্রবীৎ॥ ৪৮১॥

এবং কিছুকাল চিত্তকে পরব্রন্মে সমাহিত করতঃ পরে ঐ পরমানন্দমরী স্থিতি হইতে উথিত হইয়া তিনি শ্রীগুরুদেবকে এই কথা বলিয়াছিলেন।

> বুদ্ধির্বিনষ্টা গলিভা প্রবৃত্তি— ব্র ক্ষাত্মনোরেকভরাধিগভ্যা। ইদং ন জানেহপ্যনিদং ন জানে কিং বা কিয়দা স্থখমস্ত্যপারম্॥ ৪৮২॥

হে গুরো! বন্ধ এবং আত্মার একতার জ্ঞান হওয়ায় আমার দেহাত্ম-বৃদ্ধিতো একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে, দকল প্রবৃত্তি বা স্পৃহা অপগত হইয়াছে। এখন না আছে আমার ইদংয়ের (প্রত্যক্ষবস্তুর) জ্ঞান, আর না আছে অনি-দংয়ের (অপ্রত্যক্ষবস্তুর)। এবং আমি ইহাও জানি না, সেই অপার আনন্দ কেমন এবং পরিমাণেই বা কত?

্রিক্ষাত্মক্যভাবের যে অদীম আনন্দ ভাহা মৃকের রদান্থাদনের স্থায় ব্যক্ত করা যায় না। শিশু সদ্গুরুর মৃথকমল হইতে ব্রক্ষোপদেশ প্রাপ্ত হইরা এবং তাঁহার রুপায় অপরোক্ষত্রদ্ধজ্ঞান অন্তভ্য করতঃ একেবারে মৃক হইয়া গিয়াছেন, ব্রদ্ধান্তভূতির যে অপরিদীম আনন্দ ভাহা ভাষার দ্বারা ব্যক্ত করিতে পারি-তেছেন না।

> বাচা বক্তুমশক্যমেব মনসা মস্তং ন বা শক্যতে স্বানন্দামৃতপুরপূরিতপরব্রহ্মান্সুধেবৈবতম্। অস্তোরাশিবিশীর্ণবার্ষিকশিলাভাবং ভজন্মে মনো যস্তাংশাংশলবে বিলীনমধুনানন্দাত্মনা নির্বৃতিম্॥ ৪৮৩॥

সমৃদ্রে পতিত হইরা বর্ধাকালের গলিত হিমশিলা (হিমানী, ত্বার)
যেমন সাগরের সহিত এক হইরা যার তদ্রপ আমার মন আনন্দায়তসমৃদ্রের
এক অংশেরও অংশের এক কণিকায় বিলীন হইয়া আনন্দরূপে স্থিত হইয়াছে।
সেই আত্মানন্দ-রূপ অমৃতপ্রবাহে পরিপূর্ণ পরব্রহ্মসমৃদ্রের বৈভব বাণীছারা বলা
যার না এবং না মনের ছারাই চিন্তা করা যায়।

িউহা কেবল অনুভবই করার বস্তু, বলা কহার বস্তু নহে।]

ক গভং কেন বা নীতং কুত্র লীননিদং জগৎ। অধুনৈব ময়া দৃষ্টং নাস্তি কিং মহদস্তুত্য্ ॥ ৪৮৪॥

সেই সংসার কোথার চলিয়া গেল ? উহাকে কে লইয়া গেল ? কোথার সীন হইল ? আহা! বড়ই আশ্চর্যের বিষয়, যে সংসার আমি এখনই (অর্থাৎ সমাধিলাভের পূর্বে ) দেখিতেছিলাম, উহা কোথায়ও দেখা যাইতেছে না।

[সমাধির পূর্বে যাহার অন্তিত্ব ছিল, উহা হইতে ব্যূথিত হইবার পর আর উহার অন্তিত্ব অমৃসন্ধান করিয়াও পাওয়া যাইতেছে না।]

> কিং ছেয়ং কিমুপাদেয়ং কিমন্তৎ কিং বিলক্ষণম্। অখণ্ডানন্দপীযূষপূর্ণে ব্রহ্মমহার্ণবে ॥ ৪৮৫॥

এই অথণ্ড আনন্দায়তপূর্ণ ব্রহ্ম-সমূদ্রে ত্যাজ্যই বা কি এবং গ্রাছ্ই বা কি ? কোন বস্তু নামান্ত এবং কোন বস্তু বিশেষ ?

[ এই ভেদ আমি ব্রহ্মে পাইতেছি না। ব্রহ্মে সঙ্গাতীর, বিজাতীর এবং স্থগত ভেদ কিছুই নাই। ব্রহ্ম একমেবাদিতীয়ম্।]

ন কিঞ্চিদত্র পশ্যামি ন শৃণোমি ন বেদ্মাহম্। স্থাভুনৈব সদানন্দরপোশ্মি বিলক্ষণঃ॥ ৪৮৬॥

(ব্রদ্ধাথৈক্য অফুভবের পর শিশু বলিতেছেন) এখন আমি এখানে কিছু দেখিতেছি না, শুনিতেছি না এবং অপর কিছু জানিতেছি না। আমি তো আপন নিত্যানন্দ্ররপ আত্মায় স্থিত হইয়া আপনার পূর্বাবস্থা হইতে সর্ব প্রকারে ভিন্ন হইয়া গিয়াছি।

[সমাধিলাভের পর মাত্র্য কিরণ পরিবর্তিত হইয়া বায় তাহাই উপর্যুক্ত পাচ শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে।] নমো নমস্তে গুরবে মহাত্মনে বিমুক্তসঙ্গার সত্তত্ত্বমার। নিত্যাদ্বয়ানন্দরসম্বরূপিণে

্ভূন্মে সদাপারদরাম্বান্ধে ॥ ৪৮৭ ॥ বৎকটাক্ষশশিসান্দ্রচন্দ্রিকাপাত্ত্যুতভবতাপজগ্রমঃ। প্রাপ্তবানহুমখণ্ডবৈভবানন্দ্রমাত্মপদমক্ষরং ক্ষণাৎ ॥ ৪৮৮ ॥

বাঁহার কুপাকটাক্ষরণ চন্দ্রের স্থিয় জ্যোৎস্নার সংসর্গে সংসার-তাপ-জন্ম শ্রু হইরা বাওয়ার আমি ক্ষণকাল মধ্যে অহও ঐশ্ব এবং আনন্দমর অক্ষর আত্মপদ প্রাপ্ত হইয়াছি, সেই সম্বহিত, সাধুশিরোমণি, নিত্য-অদিতীয়-আনন্দম্বরূপ, অতি মহান এবং নিত্য-অপার-দয়ারসাগর মহাত্মা শ্রীগুরুদেবকে বারংবার প্রণাম করি।

ধল্যোহহং কৃতকৃত্যোহহং বিমুক্তোহহং ভবগ্ৰহাৎ। নিত্যানন্দস্বৰূপোহহং পূৰ্ণোহহং তদনুগ্ৰহাৎ ॥ ৪৮৯॥

হে গুরুদেব ! আপনার কুপায় আজ আমি ধন্তা, কুতকুত্য ( অর্থাৎ বাহা আমার করণীয় ছিল তাহা করা হইরাছে, এখন আমার আর কিছু কর্তব্য নাই), আমি সংসারবন্ধন হইতে মৃক্তা, নিত্যানন্দস্বরূপ এবং সর্বত্ত পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছি।

> অসঙ্গোহহমনজোহহমলিজোহহমভঙ্গুর:। প্রশান্তোহহমনজোহহমতাজোহহং চিরন্তন:॥ ৪৯০॥

আমি অসঙ্গ, অশরীর, অলিঙ্গ, অক্ষয়, অত্যন্ত শান্ত, অনন্ত, অতান্ত অর্থাৎ নিচ্ছিয়, নিস্পৃহ এবং সনাতন।

্রিক্ষামূভৃতির ফলে জীবের যে সকল লক্ষণ সেইগুলির স্থানে ব্রক্ষের লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইয়াছে। ব্রহ্মবেত্তা পুরুষ ব্রহ্মের সহিত নিজেকে অভিন্ন বোধ করিতেছেন। নিম্নলিখিত কয়েকটি শ্লোকে ব্রহ্মজ্ঞেরই লক্ষণ বলা হইবে।]

> অকর্তাহমভোক্তাহমবিকারোইহমক্রিয়ঃ। শুদ্ধবোধস্করপোইহং কেবলোইহং সদাশিবঃ॥ ৪৯১॥

আমি অকর্তা, অভোক্তা, অবিকারী, অক্রিয়, শুদ্ধবোধস্বরূপ, এক এবং নিত্য কল্যাণস্বরূপ।

# দ্রপুঃ শ্রোতুর্বক্ত্যুঃ কর্তুর্ভোক্তর্বিভিন্ন এবাহন্। নিত্যনিরন্তরনিজ্ঞিয়নিঃসীমাসঙ্গপূর্ণবোধাত্মা॥ ৪৯২॥

ন্ত্রষ্টা, শ্রোডা, বক্তা, কর্ডা, ভোক্তা—আমি এই সকল হইতে ভিন্ন। [ তাহা হইলে আমি কি ? এই প্রশ্ন উঠা স্বাভাবিক। ইহার উত্তরে বলা হইতেছে।] আমি নিত্য, নিরন্তর অর্থাৎ পরিচ্ছেদশ্যু, নিক্রিয়, নিঃসীম অর্থাৎ অসীম, অসঙ্গ এবং পুর্ববোধস্বরূপ আত্ম।

> নাহমিদং নাহমদোহপ্যুভয়োরবভাসকং পরং শুদ্ধন্। বাহ্যাভ্যন্তরশূল্যং পূর্ণং ব্রহ্মাদ্বিতীয়মেবাহন্॥ ৪৯৩॥

আমি না ইহা (জগৎ), না উহা (ঈশর)—আমি এই তুইরের অর্থাৎ জগৎ ও ঈশরের প্রকাশক, কার্য কারণের অতীত, বাহাাভ্যন্তরশৃত্য, পূর্ণ, অবিতীয় এবং শুদ্ধপরব্রহ্মই। কেহ কেহ ইহার অর্থ এইরূপ করিয়া থাকেন। আমি না ইহা, না উহা কিন্তু এই তুইগ্রের অর্থাৎ স্থুল-স্কল্ম জগতের প্রকাশক, বাহাাভ্যন্তরশৃত্য, পূর্ণ অদ্বিতীয় এবং শুদ্ধ ব্রহ্মই।

নিরুপমমনাদিতত্ত্বং ত্বমহমিদমদ ইতি কল্পনাদূরম্। নিত্যানন্দৈকরসং সত্যং ব্রহ্মাদিতীয়মেবাহম্॥ ৪৯৪॥

বিনি উপমারহিত অনাদিতত্ব, 'তুমি, আমি, ইহা, উহা' আদি কল্পনা হইতে অত্যন্ত দ্বে অবস্থিত, দেই নিত্যানন্দ-এক-রসম্বন্ধপ, সত্য এবং অবিতীয় বন্ধই আমি।

নারায়ণোহহং নরকান্তকোহহং
পুরান্তকোহহং পুরুষোহহমীশঃ।
অখণ্ডবোধোহহমশেষসাক্ষী
নিরীশ্বরোহহং নিরহং চ নির্ময়ঃ॥ ৪৯৫॥

আমি নারায়ণ, নরকাস্থরের বিঘাতক (শ্রীকৃষ্ণ), ত্রিপুরদৈত্যের নাশক (শ্রীশিব), পরমপুরুষ এবং ঈশব। আমি অথগুবোধস্বরূপ, সকলের সাক্ষী, আমার কেই ঈশব নাই অর্থাৎ আমি স্বতন্ত্র এবং অহংতা ও মমতা ইইতে বহিত।

্র এই সকল বর্ণন গুদ্ধ আত্মতত্ত্বের পরব্রহ্ম পরমাত্মা হইতে অভেদ প্রতি-পাদন করিবার জন্ম বলা হইয়াছে।]

## শ্রীশ্রীআদিশঙ্করাচার্যবিরাচত-

সর্বেযু ভুতেম্বহমেব সংস্থিতো জ্ঞানাত্মনান্তর্বহিরাশ্রায়ঃ সন্। ভোক্তা চ ভোগ্যং স্বয়মেব সর্বং যত্তৎপৃথগ্ দৃষ্টমিদন্তরা পুরা॥ ৪৯৬॥

300

জ্ঞানস্বরূপে সকলের আশ্রয় হইয়া সমস্ত প্রাণিবর্গের বাহিরে ও ভিতরে আমিই স্থিত রহিয়াছি। প্রথমে যে-যে বস্তু বা পদার্থ ইদংবৃত্তির দারা ভিত্র ভিত্র দৃষ্ট হইয়াছিল এখন দেখিতেছি সেই ভোক্তা এবং ভোগ্য সব কিছু স্বয়ং আমিই।

[ অর্ধাৎ জ্ঞান হইবার পূর্বে ইদংরূপে প্রথমে আমা হইতে পৃথক্ পৃথক্ বাহা দেখা গিয়াছিল, এখন জ্ঞান হইবার পর দেখিতেছি দেই সবও আমিই। আমা ছাড়া আর দিডীয় বস্তুর কোন অন্তিত্বই নাই। ]

> মব্যখণ্ডস্থান্তোধো বছধা বিশ্ববীচন্মঃ। উৎপত্তত্তে বিলীয়ন্তে নামামারুতবিজ্ঞমাৎ ॥ ৪৯৭॥

আমিরূপ অথও আনন্দসাগরে বিশ্বরূপ নানা তরজ মারারূপ বায়ুর বেগে উঠিতেচে এবং লীন হইরা বাইতেচে।

মায়িক স্টি এবং সংহারে গুদ্ধ-আত্মাকে চঞ্চল করিতে পারে না। তিনি অর্থাৎ গুদ্ধ-আত্মা সর্বাবস্থায় ক্ষোভশৃন্ত ভাবে সর্বদা বিরাজ করেন।]

স্থূলাদিভাবা ময়ি কল্পিভা ভ্রমাদারোপিভা কু স্ফুরণেন লোকৈঃ।
কালে যথা কল্পকবৎসরায়নূর্বাদয়ো নিষ্কলনির্বিকল্পে ॥ ৪৯৮॥

থেমন নিক্ষল এবং নির্বিকল্প অর্থাৎ বিভাগ ও ভেদরহিত অনস্ত কালের মধ্যে স্বরূপতঃ কোন কল্প, বর্ষ, উত্তরায়ণ, দক্ষিণায়ন এবং ঋতু আদির বিভাগ নাই, সেই প্রকার মন্ত্যোরা ভ্রমবশতঃ কেবল আরোপিত বস্তুর ফ্রণের দ্বারা আমাতে স্থল-স্ক্ষাদি ভাবের কল্পনা করিয়া লইয়াছে।

আরোপিতং নাপ্রয়দূষকং ভবেৎ
কদাপি মুট্রের্মভিদোষদূষিতৈঃ।
নাদ্রীংকরোভ্যুষরভূমিভাগং
মরীচিকাবারিমহাপ্রবাহঃ॥ ৪৯৯॥

বৃদ্ধির দোষে দ্বিত মৃঢ় ব্যক্তিগণ কোনও বস্থ বা ব্যক্তিতে যে সকল দোষ আরোপিত করে, সেই সকল দোষ আশ্রয়কে অর্থাৎ সেইবস্থ বা ব্যক্তিকে দ্বিত করিতে পারে না; যেমন মৃগতৃষ্ণার মহা জলপ্রবাহ আপন আশ্রয় অহুর্বর মহময় ভূমিখণ্ডকে কিঞ্চিৎমাত্রও আর্দ্র বা সিক্ত করিতে পারে না।

আকাশবল্পেপবিদূরগোহত্থমাদিত্যবস্তাশুবিলক্ষণোহত্ত্ম।
আহার্যবন্ধিত্যবিনিশ্চলোহত্ত্
মস্তোধিবৎপারবিবর্জিতোহত্ত্ম্ ॥ ৫০০॥

আমি আকাশের স্থায় নিলিপ্ত বা অসন্ধ, সূর্বের স্থায় অপ্রকাশ ( সূর্বই সকলকে প্রকাশ করেন কিন্তু সূর্বকে কেহ প্রকাশ করিতে পারে না ), পর্বতের স্থায় নিত্য নিশ্চল এবং সমূদ্রের স্থায় অপার-অসীম।

[ এই একটি শ্লোকে ব্রদ্ধজ্ঞানীর স্থন্দর চারিটি লক্ষণ বলা হইরাছে। তিনি আকাশের সমান নির্লিপ্ত, স্থের স্থার স্বয়ংপ্রকাশ, পর্বতের তুল্য ধীর, স্থির, গন্তীর এবং সাগরের মত অসীম ও অনস্ত।]

> ন মে দেহেন সম্বন্ধো মেঘেনেব বিহায়সঃ। অতঃ কুতো মে ভদৰ্মা জাগ্ৰৎক্ষপ্পস্থ্যুপ্তয়ঃ॥ ৫০১॥

বেমন মেঘের সহিত আকাশের কোন সম্বন্ধ নাই, তদ্রুপ আমারও শরীরের সঙ্গে কোনই সম্বন্ধ নাই। অতএব জাগ্রৎ, স্বপ্ন, স্বমৃপ্তি ইত্যাদি শরীরের ধর্ম আমাতে কি প্রকারে হইতে পারে ?

> উপাধিরায়াতি স এব গচ্ছতি
> স এব কর্মাণি করোতি ভূঙ্জ্জে। স এব জীর্যন্ ব্রিয়তে সদাহং
> কুলাজিবয়িশ্চল এব সংস্থিতঃ॥ ৫০২॥

উপাধিই আদে, উহাই যায় এবং উহাই কর্ম করে এবং উহাই কর্মের ফল ভোগ করে এবং বৃদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হইতে উহাই অর্থাৎ উপাধিই মবন প্রাপ্ত হয়। আমি তো ক্লাচলের স্থায় অর্থাৎ স্থমেরু পর্বতের সমান সদা নিশ্চলভাবেই স্থিত আছি।

#### শ্রীশ্রীআদিশঙ্করাচার্যবিরচিত-

205

ন মে প্রবৃত্তির্ন চ মে নিবৃত্তিঃ সদৈকরূপস্থা নিরংশকস্থা একাত্মকো যো নিবিড়ো নিরন্তরো ব্যোমেব পূর্ণঃ স কথং কু চেষ্টতে ॥ ৫০৩॥

আমার স্থায় দদা একরস এবং নিরবয়বের না কোন বিষয়ে প্রবৃত্তি আছে আর না কিছুতে নিবৃত্তিই আছে। তাহা হইলে বল, যে নিরন্তর একরপ ঘনীভূত এবং আকাশের স্থায় পূর্ণ দে কি প্রকারে কর্মে প্রবৃত্ত হইতে পারে ?

পুণ্যানি পাপানি নিরিন্দ্রিয়স্ত নিশ্চেভসো নির্বিক্বভের্নিরাক্কভেঃ। কুভো মমাখণ্ডস্থখানুভূভে-ব্রু'তে হুনন্বাগভমিত্যপি শ্রুভিঃ॥ ৫০৪॥

ইন্দ্রিয়, চিত্ত, বিকার এবং আকৃতি রহিত, অথগু আনন্দম্বরূপ আমাতে পাপ বা পুণ্য কি প্রকারে হইতে পারে ? "অনন্বাগতং পুণ্যেনান্বাগতং পাপেন।" [বৃহদারণ্যকোপনিষদে (৪।৩১২) ৬ শ্রুতি এই প্রকার বলিতেছেন।] এই আত্মা পুণ্য অর্থাৎ শাস্ত্রবিহিত কর্ম এবং পাপ অর্থাৎ শাস্ত্রনিষিদ্ধ কর্ম হইতে অসম্বন্ধ বা মৃক্ত।

ছায়য়া স্পৃষ্টমুক্ষং বা শীতং বা স্থন্ধূ দ্বৰ্চু বা।

অ স্পৃশত্যেব যৎকিঞ্চিৎপুরুষং তদ্বিলক্ষণম্ ॥ ॥ ৫০৫॥

অ সাক্ষিণং সাক্ষ্যধর্মাঃ সংস্পৃশন্তি বিলক্ষণম্।

অবিকারমুদাসীনং গৃহধর্মাঃ প্রদীপবৎ ॥ ৫০৬॥

বেমন শীত, উঞ্চ, ভাল-মন্দ—কোনও বস্তু ছায়ার সহিত স্পর্শ হইলেও উহা হইতে সর্বদা পৃথক্ পুরুষের কিছুমাত্রও স্পর্শ হয় না এবং গৃহের প্রকাশক দীপের উপর যেমন ঘরের (স্থন্দরতা, মলিনতাদি দোষ-গুণাদি) কোন কিছুরই প্রভাব পড়ে না, সেই প্রকার শরীরাদি দৃশ্য পদার্থসমূহের ধর্ম, উহা হইতে বিলক্ষণ বা ভিন্ন, উহার সাক্ষা, বিকাররহিত এবং উদাসীন আত্মাকে কিঞ্চিন্মাত্রও স্পর্শপ্ত করিতে পারে না।

> রবের্যথা কর্মণি সাক্ষীভাবো বক্তের্যথা বায়সি দাহকত্বম্।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

# রজ্বোর্যর্থারোপিতবস্তমঙ্গ-স্তথিব কূটস্থচিদাত্মনো মে ॥ ৫০৭॥

মনুয়ের কর্মে বেমন সূর্যের সাক্ষীভাব, তপ্তলোহে বেমন অগ্নির দাহিকাশক্তি বা দাহকতা এবং আরোপিত সর্পাদির সহিত যেমন রর্জুর সঙ্গ সেই
প্রকার কৃটস্থ চেতন আত্মার বিষয়সমূহে সাক্ষীভাব জানিবে।

কর্তাপি বা কারয়িতাপি নাহং ভোক্তাপি বা ভোজয়িতাপি নাহন্। জ্ঠাপি বা দর্শয়িতাপি নাহং দোহহং স্বয়ংজোতিরনীদৃগাত্মা ॥ ৫০৮॥

'আমি করিও না, করাইও না; আমি ভূগিও না, ভোগাইও না এবং আমি দেখিও না, দেখাইও না। আমি তো সব হইতে বিলক্ষণ অর্থাৎ পৃথক্, স্বয়ংপ্রকাশ ইন্দ্রিয়ের অগোচর সেই আত্মা।

> চলত্যুপাৰ্যো প্ৰতিবিদ্ধলোল্য-মৌপাধিকং মূঢ়ধিয়ো নয়ন্তি। স্ববিদ্বভূতং রবিবদ্বিনিজ্ঞিয়ং কর্তান্মি ভোক্তান্মি হতোহন্মি হেতি॥ ৫০০॥

যেমন জলাদি উপাধির চঞ্চলতা হেতৃ মৃচ্বৃদ্ধি ব্যক্তি ঔপাধিক প্রতিবিশ্বের
চঞ্চলতা বিশ্বভূত সূর্যে আরোপিত করিয়া থাকে সেই প্রকার তাহার।
অর্থাৎ অজ্ঞানীরা সূর্যের ন্তায় নিজ্জিয় আত্মার চিত্তের চঞ্চলতার আরোপ হেতৃ
'আমি কর্তা, আমি ভোক্তা, 'হায় আমি নিহত হইলাম' এইরপ বলিয়া থাকে।

জলে বাপি স্থলে বাপি লুঠত্বেয জড়াত্মকঃ। নাহং বিলিপ্যে ভদ্ধবৈৰ্ঘটধবৈৰ্মভো যথা॥ ৫১০॥

ঘড়ার ধর্মের সহিত বেমন আকাশের কোন সম্বন্ধ নাই তেমনি এই জড় দেহ জলে হউক অথবা স্থলে হউক বেখানেই পতিত হউক না কেন, তাহাতে আমি শুদ্ধ-আত্মা লিপ্ত হই না।

[দেহাভিমানশ্স জ্ঞানীর শরীর-ত্যাগ বেথানেই হউক না কেন তাহাতে তাঁহার অর্থাৎ গুদ্ধ-আত্মার কিছু যায় আদে না]। কর্তৃত্বভোক্তত্বখলত্বমন্ততা-জড়ত্ববদ্ধত্ববিমুক্ততাদয়ঃ। বুদ্ধের্বিকল্পা ন তু সন্তি বস্ততঃ স্থান্মিন্ পরে ভ্রন্ধানি কেবলেহদ্বয়ে॥ ৫১১॥

কর্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব, ছৃষ্টতা, উন্মত্ততা, জড়তা, বদ্ধ এবং মৃজ্ঞ-এই সকল বুদ্ধিরই কল্পনামাত্র। প্রকৃতি আদির অতীত কেবল অদ্বিতীয় ব্রহম্বরূপ আমাতে এই সকল বস্তুতঃ নাই।

> সম্ভ বিকারাঃ প্রকৃতের্দশধা শতধা সহব্রধা বাপি। কিং মেহ সলচিত্তৈ স্তৈর্ল ঘনঃ কচিদম্বরং স্পৃশতি॥ ৫১২॥

প্রকৃতিতে দশ, শত এবং সূহস্র অর্থাৎ অসংখ্য বিকার বা পরিবর্তন হইলেও উহার সহিত 'আমি' অসগ চেতন আত্মার কি সম্বন্ধ? মেঘ ক্থনও কি আকাশকে পার্শ করিতে পারে?

> অব্যক্তাদিপ্মলপর্যন্তমেত-দিখং যত্ত্রান্তাসমাত্রং প্রতীভন্। ব্যোমপ্রখ্যং সূজ্মমাগুল্ঞহীনং ব্রহ্মাদৈতং যন্তদেবাহমস্মি ॥ ৫১৩॥

অব্যক্ত অর্থাৎ মূলাপ্রকৃতি হইতে স্থূলভূত পর্যন্ত এই সমস্ত বিশ্ব বাঁহাতে আভাসমাত্র প্রতীত হইতেছে এবং যিনি আকাশের স্থায় স্ক্ষ এবং আদি-অন্ত রহিত অবৈত ব্রহ্ম, তাহাই আমি।

সর্বাধারং সর্ববস্তুপ্রকাশং
সর্বাকারং সর্বগং সর্বশৃত্যম্।
নিত্যং শুদ্ধং নিশ্চলং নির্বিফল্পং
ব্রজাবিদ্ধতং যত্তদেবাহুদক্ষি॥ ৫১৪॥

যিনি সকলের আধার, সকল বস্তুর প্রকাশক, সর্বরূপ, সর্বব্যাপী অথচ সকল হইতে রহিড, নিত্য, শুদ্ধ, নিশ্চল অর্থাৎ শান্ত এবং বিকল্প রহিত অবৈত ব্রহ্ম, তাহাই আমি।

## বিবেক-চূড়ামণিঃ

ষৎপ্রত্যন্তাশেষমায়াবিশেষং
প্রত্যন্তানুপং প্রত্যয়াগম্যমানম্।
সত্যজ্ঞানানন্তমানন্দরূপং
ব্রহ্মাদ্বৈভং যন্তদেবাহমস্মি॥ ৫১৫॥

যিনি সমস্ত মায়িক ভেদসমূহ হইতে রহিত, অন্তরাত্মারূপ এবং সাক্ষাৎ প্রতীতির অবিষয় অর্থাৎ সাক্ষাৎভাবে ইন্দ্রিয়াদির দারা জানা যায় না এবং সৎ, চিৎ, অনস্ত এবং আনন্দস্বরূপ অর্থাৎ সচ্চিদানন্দস্বরূপ অন্বিতীয় বন্ধ, তাহাই আমি।

> নিজ্রিয়োহস্ম্যবিকারোহস্মি নিন্ধলোহস্মি নিরাকৃতিঃ। নির্বিকল্পোহস্মি নিভ্যোহস্মি নিরালম্বোহস্মি নির্দ্ধরঃ॥৫১৬॥

আমি ক্রিয়ারহিত, বিকারহিত, কলারহিত অর্থাৎ অংশরহিত সদা পরিপূর্ণ, নিরাকার, নির্বিকল্প, নিত্য, নিরালম্ব এবং দ্বিতীয়রহিত।

> সর্বাত্মকোহহং সর্বোহহং সর্বাতীতোহহমদ্বয়ঃ। কেবলাখণ্ডবোধোহহমানন্দোহহং নিরন্তরঃ॥ ৫১৭॥

আমি সকলের আত্মা, সর্ব, সর্বাতীত এবং অন্বয়, কেবল অথওজ্ঞানস্বরূপ এবং নিরস্তর অর্থাৎ দেশ, কাল, বস্তু পরিচ্ছেদরহিত আনন্দরূপ।

> স্বারাজ্যসাত্রাজ্যবিভূতিরেষা ভবৎকৃপাশ্রীমহিমপ্রাসাদাৎ। প্রাপ্তা ময়া শ্রীগুরবে মহাত্মনে নমো নমস্টেহস্ত পুনর্নমোহস্ত ॥ ৫১৮॥

হে শ্রীগুরো। আপনার রূপা ও মহিমার প্রসাদে আমি এই আত্মরাজ্যের সম্পূর্ণ সাম্রাজ্য-বৈভব প্রাপ্ত হইয়াছি। হে মহাত্মন্! আপনাকে আমি নমস্কার, নমস্কার, বারংবার নমস্কার করিতেছি।

> মহান্ধপ্রে মায়াকৃভজনিজরামৃত্যুগহনে ভ্রমন্তং ক্রিশ্যন্তং বহুলতরতাপৈরন্থদিনম্। অহঙ্কারব্যাঘ্রব্যথিতমিমমত্যন্তকৃপয়া প্রবোধ্য প্রস্থাপাৎপরমবিতবান্ধামসি গুরো॥ ৫১৯॥

আমি মারাদারা অন্তভ্ত জন্ম, জরা এবং মৃত্যুর হেতু অত্যস্ত ভয়ানক মহাস্বপ্নে ভ্রমণকরত: প্রতিদিন নানা প্রকার তাপদারা সন্তপ্ত হইতেছিলাম। হে গুরো! অহংকাররূপ ব্যাঘ্র হইতে ব্যথিত দীন আমাকে আপনি রূপা করিয়া প্রগাঢ় নিদ্রা হইতে জাগাইয়া কক্ষা করিয়াছেন।

[ আমাদের জীবনটা একটা মহাস্বপ্ন। ইহাতে মোহিত হইয়া নানা প্রকার তঃখাদি ভোগ করিতেছি। স্বপ্ন ভঙ্গ না হওয়া পর্যন্ত এই স্বাপ্নিক তঃখ দ্র হইবার নহে। অতএব এই অজ্ঞানন্ধপ মহাস্বপ্ন ভঙ্গের জন্ম যত্ন করা উচিত।]

> নমস্তব্যৈ সদেকবৈশ্ব কবৈশ্বচিন্মহঙ্গে নমঃ। যদেতবিশ্বরূপেণ রাজতে গুরুরাজ তে॥ ৫২০॥

হে গুরুরাজ ! আপনার সেই মহান্তেজকে নমস্কার, যাহা সৎস্বরূপ এবং সদা একরস হইয়াও বিশ্বরূপে বিরাজমান রহিয়াছেন।

থিন্থের প্রারম্ভে শিশু প্রীন্তক্ষদেবকে জ্ঞানমৃতি মহামানবরূপে ভাবনা করিয়া ভবসাগর পার করিবার জন্ম প্রাথনাসহ প্রণাম করিয়াছিলেন। এই শ্লোকে এখন প্রীন্তক্ষ সাক্ষাৎ পরমন্ত্রন্ধ জ্যোতিরূপে প্রতীয়মান হইতেছেন।
জ্ঞানলাভের পূর্বে এবং পশ্চাতে তাহার দৃষ্টিভদীর ভিন্নতা বেশ পরিস্ফুট
হইতেছে।]

উপদেশের উপসংহার—
ইতি নতমবলোক্য শিশুবর্যং
সমাধিগতাত্মস্থাং প্রবুদ্ধতত্ত্বম্।
প্রমুদিতজ্বদরঃ স দেশিকেন্দ্রঃ
পুনরিদমাহ বচঃ পরং মহাত্মা॥ ৫২১॥

এই প্রকার সমাধিগত আত্মানন্দ ও তত্ত্বোধপ্রাপ্ত সেই শ্রেষ্ঠ শিশ্যকে প্রণাম করিতে দেখিয়া মহাত্মা শ্রীগুরুদের প্রসম চিত্তে পুনরায় এইরূপ বচন বলিতে লাগিলেন।

> ব্রদ্মপ্রত্যয়সন্ততির্জগদতো ব্রব্দ্ধিব সৎসর্বতঃ পশ্যাধ্যাত্মদৃশা প্রশান্তমনসা সর্বাস্থবস্থাত্মপি। রূপাদন্যদবেকিতুং কিমভিত্তশ্চক্ষুম্বতাং বিভত্তে তদ্ধৎ ব্রদ্ধবিদঃ সতঃ কিমপরং বুদ্ধের্বিহারাস্পদম্॥ ৫২২॥

হে বংস! আপন আধ্যাত্মিক দৃষ্টিদারা শান্তচিত্ত হইয়া সর্বাবস্থায় এইরূপ দেখ যে এই সংসার ত্রন্ধ-প্রভীতিরই প্রবাহমাত্র, অতএব ইহা সর্বপ্রকার সত্য-ত্বরূপ, ত্রন্ধাই। নেত্রবানের চতুর্দিকে দেখিবার জন্ম রূপের অতিরিক্ত আর' কি আছে? সেই প্রকার ত্রন্ধক্রানীর বৃদ্ধির বিষয় সত্যন্ধরূপ ত্রন্ধ ব্যতীত আর কি থাকিতে পারে?

[ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ ব্রহ্ম ছাড়া ঘিতীয় অপব কিছুর অন্তিত্ব অহতবই করেন না।]

> কস্তাং পরানন্দরসামুভূতি-মুৎস্জ্য শুল্যেম্ব রমতে বিদ্বান্। চব্রে মহাফ্লাদিনি দীপ্যমানে চিত্রেন্দুমালোকয়িতুং ক ইচ্ছেৎ॥ ৫২৩॥

সেই পরমানন্দরসের অন্থভব ত্যাগ করিরা অন্ত তুচ্ছ অসং বিষয়ে কোন তত্ত্বজ্ঞ বুদ্ধিমান ব্যক্তি রমণ করিবেন? অতিশর আনন্দদারক পূর্ণচন্দ্র আকাশে প্রকাশিত থাকিতে চিত্রলিখিত চন্দ্র দেখিতে কে ইচ্ছা করিবে?

[ ভক্তরসিক শ্রীম্বরদাস তাঁহার একটি মর্মস্পর্শী ভন্ধনে বলিতেছেন,—

"কামধেন্ত্রকে ত্যাগ করিয়া কে এমন বৃদ্ধিমান্ ব্যক্তি হইবেন বিনি বৎসকে।

দোহন করিবেন।" "ম্বরদাস তন্ত্র কামধেন্ত্রকো ছেরি কৌন ছহাবে"।

অসৎপদার্থানুভবে ন কিঞ্চি-ন্ধ হুস্তি তৃপ্তির্ন চ তুঃখহানিঃ। তদদ্বমানন্দরসানুভূত্যা তৃপ্তঃ স্থুখং তিষ্ঠ সদাত্মনিষ্ঠয়া॥ ৫২৪॥

অসৎ পদার্থের অন্তবদারা না তো কিছু তৃপ্তি হয়, না তুঃথেরই নাশ হইয়া থাকে; অতএব ঐ অন্ধানন্দরসের অন্তবদারা তৃপ্ত হইয়া সত্যম্বরূপ আত্মনিষ্ঠায় স্থথে স্থিত থাক।

> স্বয়মেব সর্বথা পশ্যমান্তমানঃ স্বমন্বয়ম্। স্বানন্দমসূভুঞ্জানঃ কালং নয় মহামতে॥ ৫২৫॥

হে মহাবৃদ্ধে! সরপ্রকারে চতুদিকে কেবল আপনাকেই দর্শন করিয়া,

আপনাকেই অদ্বিতীয় মনে করিয়া এবং আত্মানন্দেরই অনুভব করতঃ অবশিষ্ট জীবন যাপন কর।

> অখণ্ডবোধাতানি নির্বিকল্পে বিকল্পনং ব্যোক্ষি পুরঃপ্রকল্পনন্। তদদ্বরানন্দময়াত্মনা সদা শান্তিং পরামেত্য ভজস্ব মৌনন্॥ ৫২৬॥

অথগুবোধস্বরূপ নির্বিকল্প আত্মায় বিকল্পের অর্থাৎ ভেদের ভাবনা আকাশে নগরকল্পনার স্থায় মিথ্যা। অতএব সর্বদা অদ্বিতীয় আনন্দময় আত্মস্বরূপে স্থিত থাকিয়া পরম শান্তিলাভ করতঃ মৌন ধারণ কর অর্থাৎ সাক্ষীরূপে অবস্থান কর।

> তুষ্ণীমবন্থা পরমোপশান্তি-বু দ্বেরসংকল্পবিকল্পহেডোঃ। ব্রহ্মাত্মনা ব্রহ্মবিদো মহাত্মনো যত্রাদ্বয়ানক্ষমুখং নিরন্তরম্॥ ৫২৭॥

ব্রহ্মবেত্তা মহাত্মার মিথ্যা বিকল্পের হেতুভূতা বৃদ্ধি যে অবস্থায় ব্রহ্মভাবে লীন হইয়া যায় তাহাই পর্মশান্তি বা উপশম। সেই উপশমাবস্থায় নিরন্তর অহয় আনন্দের অন্থভব হয়।

> নান্তি নির্বাসনান্ যৌনাৎপরং সুখরুত্বত্তমন্। বিজ্ঞাভাদ্মস্বরূপস্ত স্বানন্দরসপায়িনঃ॥ ৫২৮॥

বিনি আত্মস্বরূপ অবগত হইয়াছেন, সেই স্বাত্মানন্দরসপায়ী পুরুষের পক্ষে বাসনারহিত মৌন হইতে অধিকতর উত্তম স্থপদায়ক আর কিছুই নাই।

> গচ্ছংস্তিষ্ঠন্পুপবিশস্থ্যানো বাদ্যথাপি বা। যথেচ্ছয়া বসেদ্বিদ্বানাত্মরামঃ সদা মুনিঃ॥ ৫২৯॥

আত্মতৃপ্ত বিদ্যান মূনি চলিতে-ফিরিতে, উঠিতে-বদিতে, শুইতে-জাগিতে অথবা বে কোন অবস্থাতেই হউন না কেন, দদা আত্মায় রমণকরতঃ স্বেচ্ছান্ত-কৃল অবস্থান করেন।

্রিক্ষজ্ঞ পুরুষ কোন বিধি নিষেধের অধীন নহেন। তিনি সর্বতোভাবে স্বাধীন, বাধাহীন এবং বন্ধনহীন। তিনি মুক্ত।] ন দেশকালাসনদিগ্যমাদি-লক্ষ্যাগুপেক্ষা প্রতিবদ্ধরত্তঃ। সংসিদ্ধতত্ত্বশু মহাত্মনোহস্তি স্থবেদনে কা নির্মাগুপেকা॥ ৫৩০॥

বাঁহার চিত্তবৃত্তি নিরন্তর আত্মস্বরূপে স্থিত থাকে, যিনি আত্মার স্বরূপ জানিয়াছেন, সেই মহাপুরুষের দেশ, কাল, আসন, দিক্, যম, নিরুম, ধারণা ও ধ্যানের কোন আবশুক্তা নাই। স্ব স্বরূপের জ্ঞান হইলে আর কোন নিরমাদির অপেক্ষা থাকে?

[ সাধকের জন্মই বিধি-নিষেধের প্রয়োজন। সিদ্ধ হইয়া গেলে আর এই সবের কি আবশুকতা আছে?]

> ঘটোহয়মিতি বিজ্ঞাভুং নিয়মঃ কো ৰপেক্ষতে। বিনা প্রমাণস্কুষ্ঠুত্বং যশ্মিন্ সতি পদার্থ ধী ঃ।। ৫৩১॥

'ইছা ঘট' এই প্রকার জানিবার জন্ম, বাহা হইতে বস্তু জ্ঞান হয়, সেই উপযুক্ত প্রমাণের অতিরিক্ত আর কোন নিয়মের আবশুকতা থাকিতে পারে?

[ একটা ঘটকে 'ইহা ঘট' এইরূপ অবগত হইবার জন্ম চক্ষুর দর্শন শক্তির বিভামানতা এবং প্রকাশ ব্যতীত আর কোন প্রমাণের আবশ্যকতার প্রয়োজন হয় ? ]

> অরুয়াত্মা নিত্যসিদ্ধঃ প্রমাণে সতি ভাসতে। ন দেশং নাপি বা কালং ন শুদ্ধিং বাপ্যপেক্ষতে ॥ ৫৩২॥

আত্মা নিত্যসিদ্ধ বস্তু, উপযুক্ত প্রমাণ বা সাধন হইলেই উহা স্বয়ং প্রকাশিত হয়। আপন প্রতীতির জন্ম উহা দেশ, কাল অথবা গুদ্ধি ইভ্যাদির কাহারও অপেক্ষা রাথে না।

> দেবদত্তোহহুমিভ্যেতদিজ্ঞানং নিরপেক্ষকম্। ভদ্দব্রহ্মবিদোহপ্যস্থ ব্রহ্মাহমিতি বেদনম্।। ৫৩৩।।

যেমন "আমি দেবদত্ত" এই জ্ঞান হইবার জন্ত কোন নিয়মের বা প্রমাণের অপেক্ষা নাই, তেমনি ব্রহ্মবেতার "আমি ব্রহ্ম" এই জ্ঞান স্বতঃই অর্থাৎ আপনিই হইয়া থাকে, কোন প্রমাণের অপেক্ষা রাথে না। শ্রীশ্রীআদিশঙ্করাচার্যবিরচিত-

300

["আমি অমৃক" ইহা প্রত্যেক জাগ্রৎ ব্যক্তির নিকট স্বতঃ সিদ্ধ। ইহা অন্তবের জন্ম কোন প্রমাণ অথবা দেশ, কাল, গুদ্ধি আদি কোন কিছুর প্রয়োজন হয় না। "আমি আছি", ইহা বেমন নির্বিবাদে স্বীকার করিয়া লই, সেই প্রকার ব্রন্ধজানী "আমি ব্রন্ধ" ইহা নির্বিচারে স্বতঃই অপরোক্ষভাবে অনুভব করিয়া থাকেন।]

ভানুনেব জগৎসর্বং ভাসতে যস্ত তেজসা। অনাত্মকমসত্তুচ্ছং কিং নু তস্তাবভাসকম্॥ ৫৩৪॥

স্থানারা যেমন জগৎ প্রকাশিত হয় তেমনি থাহার প্রকাশে সমস্ত অসৎ এবং তুচ্ছ অনাঅপদার্থ সকল প্রকাশিত হয় তাঁহাকে প্রকাশিত করিবার জন্ত আর কে থাকিতে পারে ?

[ অর্থাৎ তাঁহাকে প্রকাশ করিবার জন্ম কেহই নাই, তিনি স্বয়ং-প্রকাশ।]

বেদশান্ত্রপুরাণানি ভূতানি সকলাগ্যপি। যেনার্থবন্ডি তং কিং নু বিজ্ঞাতারং প্রকাশয়েৎ॥ ৫৩৫॥

বেদ, শাস্ত্র [ অর্থাৎ ধর্মশাস্ত্র বা স্মৃতিশাস্ত্র অথবা ন্থায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, পাতঞ্জল যোগ, পূর্বমীমাংসা ও উত্তরমীমাংসা বা বেদান্ত ], পূরাণ এবং সকল ভূত যাঁহা হইতে বা যাহার দারা অর্থবান অর্থাৎ সন্তাবান্ হইতেছে, সেই সর্বসাক্ষী পরমাত্মাকে আর কে প্রকাশ করিবে ?

[ বৃহদারণ্যকোপনিষদে মহর্ষি যাজ্ঞবন্ধ্য তাঁহার পত্নী মৈত্রেয়ীকে ব্রশ্বজ্ঞানের উপদেশ করিতে যাইয়া বলিতেছেন, "যেনেদং সর্বং বিজ্ঞানাতি তৎ কেন বিজ্ঞানীয়াদ বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজ্ঞানীয়াদিতি।" (২।৪।১৪) যাহার সাহায্যে মানব এই সকল ভূতবর্গ ও দৃগুজগতকে জানে, তাঁহাকে কিসের ঘারা জানিবে? হি প্রিয়ে! যাহার ঘারা সকলকে জানা যায় সেই বিজ্ঞাতাকে কিসের ঘারা জানিবে? তাঁহাকে কিছুর ঘারা জানা যায় না, তিনি স্বয়ং-প্রকাশ বস্তু।]

এব স্বয়ংজ্যোতিরনন্তগক্তি-রাজ্মপ্রমেয়ঃ সকলানুভূতিঃ। যমেব বিজ্ঞায় বিমুক্তবন্ধো জয়ত্যয়ং ব্রহ্মবিত্বন্তবেশান্তমঃ॥ ৫৩৬।। এই [সর্বসাক্ষী] আত্মা স্বয়ং-প্রকাশ, অনন্তশক্তি সম্পন্ন, অপ্রমের অর্থাৎ কোন প্রমাণদারা তিনি প্রমাণিত হন না -স্বতঃসিদ্ধ, এবং স্বান্থভবন্ধরূপ, তাঁহাকে জ্ঞাত হইলে নেই ব্রহ্মধেতাদিগের মধ্যে স্ব্রেট মহাত্মা সংসার-বন্ধন হইতে মৃক্ত হইরা ধন্ত হইরা ধান।

> ন খিন্ততে নো বিষয়েঃ প্রয়োদতে ন সজ্জতে নাপি বিরজ্যতে চ। স্বাম্মিন্ সদা ক্রীড়তি নন্দতি স্বয়ং নিরন্তরানন্দরসেন তৃপ্তঃ।। ৫৩৭॥

ব্রন্ধবেত্তা বিষয়সমূহ প্রাপ্ত হইলে না ছঃখী হন, না আনন্দিত হন, না উহাতে আসক্ত হন আর না বিরক্তই হন। তিনি তো সদাসর্বদা আত্মানন্দ-রসে তৃপ্ত হইয়া স্বয়ং আপনাতে আপনি ক্রীড়া করেন এবং আনন্দিত হন।

[ যিনি একবার ব্রহ্মানন্দ অন্তভব করিয়াছেন তিনি বিষয়ানন্দের দিকে
দৃষ্টিপাতও করেন না। যাহাকে দেখেনই না তাহার প্রতি আসক্ত বা
অনাসক্তের কোন প্রশ্নই উঠে না।]

ক্ষুধাং দেহব্যথাং ত্যক্ত্বা বালঃ ক্রীড়তি বস্তুনি। তথৈব বিদ্বান্ রমতে নির্মমো নিরহং স্থখী॥ ৫৩৮॥

কৃধা এবং শারীরিক ব্যথা ভূলিয়া বালক যেমন খেলার বস্তু খেলনাদিবারা খেলিতে থাকে, তদ্রুপ অহংকার ও মমতাশৃত্য তত্তজানী বিদ্বান স্বীয় স্বাত্মাতে স্বানন্দের সহিত রমণ করেন।

> চিন্তাশূন্তমদৈন্তাভৈক্ষ্যমশনং পানং সরিদ্বারিষু স্বাভন্ত্রেণ নিরঙ্কুশা স্থিতিরভীর্নিদ্রা শ্মশানে বনে। বস্ত্রং ক্ষালনশোষণাদিরহিতং দিখান্ত শয্যা মহী সঞ্চারো নিগমান্তবীথিষু বিদাং ক্রীড়া পরে ব্রহ্মণি॥ ৫৩৯॥

ব্ৰহ্মবেজ্ঞাগণের চিন্তাশৃন্ত ও অনারাসলক ভিক্ষারই ভোজন এবং নদীর জলই পানীর। তাঁহাদের স্থিতি স্বতন্ত্রতাপূর্বক এবং নিরক্ষণভাবেই অর্থাৎ নিরম-শৃন্ত ও ইচ্ছামতই হইয়া থাকে। তাঁহাদের কোন প্রকার ভয় না থাকিবার দক্ষন তাঁহারা বনে অথবা শ্মশানে স্থথে নিস্তা যান। ধৌত ও শুক্ষ করিবার উপদ্রবের জন্ত তাঁহারা দিক্ই বসন করিয়াছেন, ভূমিই শ্ব্যা, বেদাস্ত-বীধিতেই

তাঁহাদের গমনা-গমন হইয়া থাকে অর্থাৎ অদ্বৈত বেদান্ত মার্গেই তাঁহারা সর্বদা বিচারে তৎপর থাকেন এযং পরব্রন্ধেই তাঁহাদের ক্রীড়া হয়। অর্থাৎ তাঁহারা সদা ব্রহ্মস্বরূপেই লীন হইয়া পর্মানন্দ ভোগ করেন।

সার কথা হইল ব্রন্ধবেত্তাগণ অন্নের জন্ম, বস্তের জন্ম, গৃহের জন্ম, শ্যার জন্ম এবং পানীয়ের জন্ম কোন প্রকার উদ্বেগ অন্তভ্তব করেন না। সদা ছ্শ্চিন্তা-রহিত হইয়া ব্রন্ধানন্দে মগ্ন থাকেন।]

> বিমানমালম্ব্য শরীরমেতদ্ ভুনজ্যশেষান্ বিষয়ানুপন্থিতান্। পরেচ্ছয়া বালবদাত্মবেত্তা যোহব্যক্তলিঙ্গোহননুষক্তবাহ্যঃ॥ ৫৪০॥

প্রত্যক্ষ-চিহ্নবহিত (অর্থাৎ সন্ন্যাসীর বাহ্নচিহ্ন দণ্ড-কমণ্ডলু কাষায়ৎস্ত্র রহিত)
এবং বাহ্নপদার্থসমূহে আসক্তিহীন আত্মজ্ঞানী মহাপুরুষ এই শরীররূপ
বিমানে বসিয়া ( অর্থাৎ আপন সর্বাভিমানশৃত্য শরীরের আশ্রন্থ লইয়া ) অপরের
দারা আনীত বিষয় সকল বালকের স্থায় ভোগ করিয়া থাকেন।

দিগম্বরো বাপি চ সাম্বরো বা ত্বগম্বরো বাপি চিদম্বরস্থঃ। উন্মন্তবদ্বাপি চ বালবদ্ব। পিশাচবদ্বাপি চরত্যবস্থাম্॥ ৫৪১॥

চৈত শুরপবস্ত্রবারা আচ্ছাদিত মহাভাগ্যবান্ ব্রহ্মগুনী মহাপুরুষ কখন বস্ত্র-হীন, কখন বসনপরিহিত অথবা মুগচর্মাদি বা বন্ধল ধারণকরতঃ উন্মত্তের স্থায়, বালকের স্থায় অথবা পিশাচের স্থায় আপন ইচ্ছামত ভূমগুলে বিচরণ করিয়া থাকেন।

[ বন্ধজ্ঞানী মহাত্মা সদাই স্বতন্ত্র কখন পরতন্ত্র নহেন।]

কামান্নী কামরূপী সংশ্চরতেয়কচরো মুনিঃ। স্বাত্মনৈব সদা ভুষ্টঃ স্বরং সর্বাত্মনাস্থিতঃ॥ ৫৪২॥

স্থাং সর্বাত্মভাবে স্থিত, সদা আপন আত্মাতেই সম্ভষ্ট এবং একা বিচরণশীল মূনি, আপন ইচ্ছাত্মপারে যথন খুশি তথন অন্ন গ্রহণ করেন এবং স্বেচ্ছামত রূপ ধারণকরতঃ সঞ্চরণ করিয়া থাকেন। কচিন্ম ূঢ়ে। বিদ্বান্কচিদপি মহারাজবিভবঃ কচিদ্ভান্তঃ সৌম্যঃ কচিদজগরাচারকলিতঃ।… কচিৎপাত্রীভূতঃ কচিদবমতঃ কাপ্যবিদিত-শ্চরত্যেবং প্রাজ্ঞঃ সততপ্রমানন্দস্থবিতঃ॥ ৫৪৩॥

ব্ৰহ্ম মহাপুৰুষ কথন মৃচ, কখন বিদ্বান্ এবং কখন রাজামহারাজার স্থার বৈভবষুক্ত দেখা যায়। তিনি কখন ভ্রান্ত, কখন শান্ত এবং কখনও বা অজগরের সমান একস্থানে নিশ্চগভাবে পতিত দৃষ্টিগোচর হন। এই প্রকার নিরম্ভর পরমানন্দে মগ্র বিদ্বান্ কে!থায়ও সম্মানিত, কোথায়ও অপমানিত এবং কোথায়ও অজ্ঞান থাকিয়া অলক্ষিত গতিতে স্থাধ বিচরণ করিতে থাকেন।

> নিৰ্ধনোহপি সদা ভুপ্টোহপ্যসহায়ো মহাবলঃ। নিত্যভৃপ্তোহপ্যভূঞ্জানোহপ্যসমঃ সমদর্শনঃ॥ ৫৪৪॥

তিনি নির্ধন হইলেও সদা সম্ভষ্ট, অসহায় হইলেও মহাবলবান্, ভোজন না করিলেও নিত্যতৃপ্ত এবং ব্যবহারে অসমতা দৃষ্ট হইলেও সমদর্শী হন।

> অপি কুর্বন্নকুর্বাণশ্চাভোক্তা ফলভোগ্যপি। শরীর্যপ্যশরীর্যেষ পরিচ্ছিন্নোইপি সর্বগঃ॥ ৫৪৫॥

দেই মহাত্মা সব কিছু করিলেও অকর্তা, নানা প্রকারের স্থা-তুঃখ ভোগ করিতে দেখিলেও অভোক্তা, শরীরধারী হইলেও অশরীরী এবং পরিছির হইলেও সর্বব্যাপী অর্থাৎ তাঁহাকে এক স্থানে অবস্থিত দেখিলেওতিনি সর্বব্যাপী হইরাই আছেন।

অশরীরং সদ। সন্তমিমং ব্রহ্মবিদং কচিৎ। প্রিয়াপ্রিয়ে ন স্পৃশতন্তথৈব চ শুভাশুভে॥ ৫৪৬॥

সদা অশরীরভাবে স্থিত থাকিবার দক্ষন এই ব্রন্ধবেতাকে প্রির অথবা অপ্রির এবং শুভ এবং অশুভ কথন স্পর্শও করে না।

[তিনি অশরীরীকে চিন্তা করিতে করিতে অপরীরী ব্রন্ধই হইয়া গিয়াছেন।]

> স্থূলাদিসম্বন্ধবতোহভিমানিনঃ স্থুখং চ তুঃখং চ শুভাশুভে চ।

#### বিধ্বস্তবন্ধস্ত সদাত্মনো মুনেঃ কুতঃ শুভং বাপ্যশুভং ফলং বা ॥ ৫৪৭ ॥

বে দেহাভিমানীর স্থুল কৃদ্মাদি দেহের সহিত সম্বন্ধ থাকে, তাহারই স্থথ অথবা তৃঃধ এবং শুভ অথবা অশুভ প্রাপ্তি হইয়া থাকে; যাহার দেহাদির বন্ধন ছিন্ন হইয়া গিয়াছে, সেই সংস্করপ মৃনির শুভ অথবা অশুভ ফলের প্রাপ্তি কি প্রকারে হইতে পারে?

ভ্ৰমসা গ্ৰন্থবন্তানাদগ্ৰস্থোহপি রবির্জনৈঃ। গ্রন্থ ইত্যুচ্যতে ভ্রান্ড্যা হুজাত্বা বস্তলক্ষণম্ ॥ ৫৪৮॥ ভদ্বদ্দেহাদিবন্ধেভ্যো বিমুক্তং ভ্রন্ধবিত্তমম্। পশ্যন্তি দেহবল্প, চৃাঃ শরীরাভাসদর্শনাৎ ॥ ৫৪৯॥

বান্তবিক স্বরূপ না জানিবার জন্ত যেমন রাহুবারা গ্রন্থ না হইলেও গ্রন্থের মতন প্রতীত হইবার কারণ মানব ভ্রমবশতঃ স্থাকে রাহুগ্রন্থ বলিয়া থাকে; তেমনি দেহাদি-বন্ধন হইতে মুক্ত ত্রন্ধবেতার আভাসমাত্র শরীর দেখিয়া অজ্ঞানী তাঁহাকে দেহাভিমানী সাধারণ মানবের স্তায় মনে করে।

## অহিনিব মনীবামং মুক্তদেহস্ত ভিষ্ঠতি। ইতস্তভশ্চাল্যমানো ষৎকিঞ্চিৎপ্রাণবায়ুনা॥ ৫৫০॥

মুক্ত পুরুষের এই শরীর সর্পের কঞ্চের ন্যায় অর্থাৎ সাপের খোলসের মতন প্রাণবায়্র দ্বারা ইতস্ততঃ (এথানে সেথানে) চালিত হইয়াও নিশ্চিম্ভ-ভাবে পড়িয়াই থাকে।

[ তাঁহাতে কর্তৃ ভিষানের অত্যন্ত অভাব হইবার জন্ত বান্তবিকপক্ষে কোন ক্রিয়া হয় না। শরীর সঞ্চলনমাত্র হইয়া থাকে--প্রাণবায়ুর কারণ।]

> ম্ৰোভসা নীয়তে দাৰু যথা নিম্নোন্নভস্থলম্। দৈবেন নীয়তে দেহো যথাকালোপভূক্তিযু ॥ ৫৫১॥

ষেমন জল-প্রবাহঘারা কার্চধণ্ড উচু-নীচু স্থানে নীত হয় সেই প্রকার দৈবঘারাই মৃক্ত-পুরুষের শরীর সময়াহুকুল ভোগাদি প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

[ স্রোতে পড়া কাষ্টথণ্ডের যেমন কোন ইচ্ছা-আনিচ্ছার অপেকা না রাধিয়া স্রোত যেথানে সেথানে লইয়া যায় তজপ দেহাভিমানশৃত্য ব্রহ্মবেতার ভোগেও কোনরূপ ইচ্ছা-অনিচ্ছা থাকে না ] প্রারব্ধকর্মপরিকল্পিভবাসনাভিঃ সংসারিবচ্চরভি ভুক্তিযু মুক্তদেহঃ। সিদ্ধঃ স্বয়ংবসভি সাক্ষিবদত্ত ভূফীং চক্রস্থ মূলমিব কল্পবিকল্পপূত্যঃ॥ ৫৫২॥

[ অজ্ঞানীয় দৃষ্টিতে ] মৃক্ত পুক্ষের শরীর প্রারন্ধর্ম হইতে কল্পিত বাসনাসমূহের ছারা সংসারী মানবের স্থার নানা প্রকার ভোগাদি ভোগ করিয়া থাকে। সিদ্ধ পুক্ষ স্বয়ং কুলাল-চক্রের (কুমারের চাকার) মূলদণ্ডের সমান সঙ্কল্প-বিকল্পন্ত হইয়া সাক্ষীভাবে নীরবে অবস্থান করেন।

[ অজ্ঞ ব্যক্তির। মনে করে ব্রহ্মবেতা পুরুষ সাধারণ মানবের স্থায় প্রায়র কর্ম হইতে উৎপন্ন ভোগাদি ভোগ করিয়া থাকেন। বাস্তবপক্ষে তিনি হুখ ছংখাদি কিছুই ভোগ করেন না, তিনি তো সাক্ষীরূপে কেবল দেখিয়া যান।]

> নৈবেন্দ্রিয়াণি বিষয়েযু নিযুঙ্ক এষ নৈবোপযুঙ্ক উপদর্শনলক্ষণস্থঃ। নৈব ক্রিয়াফলমপীযদবেক্ষতে স সামন্দ্রসাক্ররসপানস্কমন্তচিত্তঃ॥ ৫৫৩॥

ব্রহ্মবেত্তা পুরুষ অত্যন্ত প্রগাঢ় আনন্দরসের পানকরতঃ বিহ্বল হইয়া
দ্রষ্টাব্ধপে অবস্থান করেন। তিনি ইন্দ্রিয়বর্গকে বিষয়সমূহে যুক্তও করেন না
এবং উহাদিগকে বিষয়নিচয় হইতে নিবৃত্তও করেন না। তিনি খাপন
কর্মফলের দিকে দৃষ্টিপাতই করেন না—[ সদা উদাসীনভাবে স্থিত থাকেন।]

লক্ষ্যালক্ষণতিং ত্যক্ত্বা যস্তিষ্ঠেৎকেবলাম্মনা। শিব এব স্বয়ং সাক্ষাদয়ং ব্রহ্মবিত্রত্তমঃ॥ ৫৫৪॥

ধিনি লক্ষ্য (অর্থাৎ সাধন) এবং অলক্ষ্য (অর্থাৎ বিষয়চিন্তা) এই তুই দৃষ্টিই পরিত্যাগ করিয়া কেবল এক আত্মস্বরূপে সদা স্থিত থাকেন, তিনি ব্রহ্ম-বেতাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ স্বয়ং সাক্ষাৎ শিবই।

[ যাহার গ্রাহ্ম এবং ত্যাজ্য বলিয়া কিছু নাই—যিনি আত্মানন্দে মগ্ন থাকেন—তিনি দাক্ষাৎ শিবই। ]

> জীবল্পেব সদা মুক্তঃ কৃতার্থো ত্রহ্মবিত্তমঃ। উপাধিনাশাদ্ত্রক্ষৈব সন্ ত্রহ্মাপ্যেতি নির্দ্ধ মৃ ॥ ৫৫৫॥

### শ্রীশ্রী আদিশঙ্করা চার্যবির চিত-

366

এই প্রকার বৃদ্ধজানী জীবিত থাকিয়াও সদা মৃক্ত এবং কুতার্থই।
শরীর্ব্ধপ উপাধির নাশ হইলে তিনি বৃদ্ধভাবে স্থিত হইরাই অন্ধর বৃদ্ধে লীন
হইয়া যান।

ি তন্ত প্রাণাঃ উৎক্রামন্তি ব্রমেব সন্ ব্রহ্মাপ্রেডি' ইতি শ্রুতিঃ বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ ৪।৪।৬ ব্রহ্মবেতার প্রাণ কোণায়ও যার না, তিনি ব্রহ্ম ইয়াই ব্রহ্মকেই প্রাপ্ত হন ]

শৈলুষো বেবসন্তাবাভাবয়োক্চ যথা পুমান্। তথৈব ভ্ৰদ্ধবিচ্ছেষ্ঠঃ সদা ভ্ৰদ্ধৈব নাপরঃ॥ ৫৫৬॥

নট বেমন বিচিত্র বেশভূষা ধারণ করিলে অথবা উহা ত্যাগ করিলে বে ব্যক্তি দেই ব্যক্তিই, তদ্ধপ বৃদ্ধবৈতা উপাধিযুক্তই হউন অথবা উপাধিমুক্তই হউন, সদা বৃদ্ধই; অপুর কিছু নহেন।

[ দেহ কথন ব্ৰহ্মজ্ঞানের বাধক হইতে পারে না।]

যত্র কাপি বিশীর্ণং সৎপর্ণমিব তরোর্বপুষঃ পতনাৎ। ব্রহ্মীভূতস্থ যতেঃ প্রাগেব হি তচ্চিদগ্নিনা দগ্ধম্॥ ৫৫৭॥

যেখানে দেখানে বৃক্ষের পতিত শুদ্ধ পত্রের ভার ব্রহ্মীভূত যতির শরীর যেখানেই পতিত হয় না কেন, তাহাতে তত্ত্তের কিছুই যার আদে না, কারণ দেহ ত্যাগের পূর্বেই ব্রম্বজের শরীর চৈতভাগ্নির দারা দ্গ্মীভূত হইয়া থাকে।

মরণের পর ব্রহ্মজ্রের দেহ কি ভাবে সংকার হইবে—পোড়ান হইবে কি, জলে প্রবাহিত হইবে অথবা ভূমিতে সমাধিস্থ হইবে সে বিষয় তিনি কোন চিহাই করেন না, কারণ তিনি শরীরটার উপর দৃষ্টিপাত করিবার প্রয়োজনই বোধ করেন না।

সদাত্মনি ব্ৰহ্মণি ভিষ্ঠতো মুনেঃ পূৰ্ণাদ্বয়ানন্দময়াত্মনা সদা। ন দেশকালাদ্যুচিভপ্ৰতীক্ষা স্বঙ্ মাংসবিট্পিগুবিসৰ্জনায়॥ ৫৫৮॥ সংখ্রপ ব্রেম সদাই পরিপূর্ণ অদ্বিতীয় আনন্দরসে স্থিত ম্নির এই ত্বত্, মাংস ও মল-মুত্রের পিণ্ড অর্থাৎ শরীর ত্যাগ করিবার জন্ত 'কোন বিশেষ শুভ দেশকালাদির অপেক্ষা থাকে না।

্ এই বিষয়ে শিবগীতায় একটি অতি স্থন্দর শ্লোক পাওয়া মায়—

"তীর্থে চাণ্ডালগেহে বা যদি বা নষ্টচেতনঃ। পরিত্যজন্দেহনিমং জ্ঞানাদেব বিমূচ্যতে॥" ১০/৩৫

জীবনুক্ত যদি পুণ্যতীর্থে বা চণ্ডালগৃহে বা অজ্ঞানাবস্থায় এই দেহ যে কোন প্রকারে ত্যাগ করেন, তিনি জ্ঞানের মহিমায়ই মৃক্ত হন।

> দেহস্ত নোক্ষো নো মোক্ষো ন দণ্ডস্ত কমণ্ডলোঃ। অবিভাহদয়গ্ৰন্থিমোক্ষো মোক্ষো যতন্ততঃ ॥ ৫৫০॥

অবিদ্যা বা অজ্ঞান হইতে উৎপন্ন হুড় ও চিতের গ্রন্থির নাশকেই প্রকৃত মোক্ষ কহে। দেহ অথবা দণ্ড-কমণ্ডলুর ত্যাগের নাম মোক্ষ নহে।

[দেহে আতাবৃদ্ধিই বন্ধন—ইহা অজ্ঞান প্রস্ত। জ্ঞানোদয়ে এই শ্রম নাশ হইলেই মৃক্তি।]

> কুল্যায়ামথ নত্যাং বা শিবক্ষেত্রেহপি চত্বরে। পর্ণং পত্তিত চেত্তেন তরোঃ কিং নু শুভাশুভন্॥ ৫৬০॥

বৃক্ষের শুদ্ধ বাড়া পত্র নালীতে, নদীতে, শিবমন্দিরে অথবা কোন চাতালে বেখানেই পড়ে না কেন, তাহাতে বৃক্ষের হানিই বা কি লাভই বা কি ?

ি সেই প্রকার আত্মজানীর বা ব্রহ্মবেন্তার দেহ পবিত্র-অপবিত্র বে স্থানেই ত্যাগ হয় না কেন, তাহাতে তাঁহার কিছু হানি-লাভ নাই। তাঁহার মুক্তি তো জ্ঞানের দারাই হইয়া থাকে। তাঁহার মুক্তি দেশ-কালের উপর নির্ভর করে না।

পত্রস্থা পুষ্পান্থ ফলস্থা নাশবদ্ দেহেন্দ্রিয়প্রাণধিয়াং বিনাশঃ। নৈবাত্মনঃ স্বস্থা সদাত্মকস্থা-নন্দাকৃতের্কুক্ষবদস্তি চৈষঃ॥ ৫৬১॥ 166

বৃক্ষের ধেমন পত্র, পুষ্প এবং ফলের নাশ হয়, তদ্রপ জীবেরও দেহ, ইন্দ্রিষ, প্রাণ এবং বৃদ্ধি আদিরই নাশ হইয়া থাকে।

[পত্র পুত্প-ফলাদির নাশে যেমন বৃক্ষ বিনাশপ্রাপ্ত হয় না, সেইরূপ দেহ-ইন্দ্রিয়-প্রাণ-বৃদ্ধি উপাধির নাশে জীবের নাশ হয় না। সদানন্দম্বরূপ স্বয়ং আত্মার নাশ কথনও হয় না, উহা তো সদাই বৃক্ষের ভায় নিশ্চল শাস্ত।]

> প্রজ্ঞানঘন ইত্যাত্মলহ্ণণং সত্যসূচকম্। অনুত্যোপাধিকস্তৈত্যব কথয়ন্তি বিনাশনম্॥ ৫৬২॥

"প্রজ্ঞানঘন" ইহাদারা শ্রুতি আত্মার সত্যস্তৃচক স্বরূপ-লক্ষণ বর্ণন করিয়া উপাধি কল্লিত বস্তুরই বিনাশ বলিতেছেন।

শিতি বলিতেছেন প্রজানঘন প্রমাত্মা শুদ্ধ এবং শাখত। উহার কথনও
নাশ হয় না। অজ্ঞানবশতঃ সেই নিত্য অবিনাশী বস্তকে দেহ-ইন্দ্রিয়-প্রাণাদি
উপাধির সহিত য়ৃক্ত করিয়া জীব আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। ব্রহ্মজ্ঞান বা
স্বরূপের জ্ঞান হইলে এই কল্লিত অজ্ঞান নষ্ট হইয়া য়ায়, সাথে সাথে এই কল্লিত
জীবভাবও দ্র হয়। এই শ্লোকে পৃজ্যপাদ আচার্য উপাধি-কল্লিত জীবভাবেরই
নাশ বলিতেছেন। "অহংতা-মমতা" এই বিশেষ-জ্ঞান নষ্ট হয়, সত্য-স্বরূপের
জ্ঞান কথন নষ্ট হয় না।]

অবিনাশী বা অরেহয়মাত্মেতি শ্রুতিরাদ্মনঃ। প্রবিবীত্যবিনাশিদ্বং বিনশ্যৎস্থ বিকারিষু ॥ ৫৬৩॥

"অরে, এই আত্মা অবিনাশী" ইহা শ্রুতি বলিতেছেন। শ্রুতি ও বিকারী দেহাদির নাশে আত্মার অবিনাশিত্বই প্রতিপাদন করিতেছেন।

[ "অবিনাশী বা অরেঽয়মাত্মাহ্নছিত্তিধর্মা"। বৃহদারণ্যকোপনিবদ্
৪।৫।১৪ ]

পাষাণবৃক্ষভূণধান্তাকটাম্বরাজা দক্ষা ভবন্তি হি মৃদেব যথা ভবৈথব। দেহেন্দ্রিয়াস্থয়ন আদি সমস্তদৃশ্যং জ্ঞানাগ্নিদগ্ধমুপ্যাতি পরাত্মভাবম্॥ ৫৬৪॥

বেমন পাথর, বৃক্ষ, তুণ, ধান্য, ভূষি এবং বস্তাদি দক্ষ হইলে মৃত্তিকাই

হইয়া যায়, তেমনি দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ এবং মনাদি সম্পূর্ণ দৃষ্ঠ পদার্থ জ্ঞানাগ্রি-দ্বারা দগ্ধ হইলে, | নাম-রূপাদি ভেদ নাশে ], পরমাত্মস্বরূপই হইয়া যায়।

বিলক্ষণং যথা ধ্বান্তং লীয়তে ভানুতেজসি। ভথৈব সকলং দৃশ্যং ত্ৰহ্মণি প্ৰবিলীয়তে ॥ ৫৬৫॥

ষেমন স্থের প্রকাশে উহার বিপরীত স্বভাব অন্ধকার উহাতেই লীন হইরা 
ধার, সেই প্রকার সম্পূর্ণ দৃখ্য-প্রপঞ্চ জ্ঞানোদয়ে ব্রন্মেই লীন হইরা থাকে।

ঘটে নপ্তে যথা ব্যোদ ব্যোহেমব ভবতি ক্ষুটম্। ভবৈধবোপাধিবিলয়ে ত্ৰৱৈদ্ধৰ ত্ৰহ্মবিৎ স্বয়ম্॥ ৫৬৬॥

ঘটেন নাশ হইলে যেমন ঘটাকাশ মহাকাশই হইয়া বায়, তজ্ঞপ উপাধির নাশে বন্ধবেত্তা স্বয়ং বন্ধই হইয়া যান।

> ক্ষীরং ক্ষীরে যথা লিপ্তং তৈলং তৈলে জলং জলে। সংযুক্তমেকতাং যাতি তথামুগ্রামুবিমুনিঃ ॥ ৫৬৭॥

বেমন হথ্যে মিলিত হইয়া হথ্য, তৈলে মিলিত হইয়া তৈল এবং জলে মিলিত হইয়া জল, একই হইয়া যায়, তেমনি আত্মজ্ঞানী মুনি নিরুপাধিক ব্রশ্বে লীন হইলে উহাই হইয়া যান।

[ দৃষ্টান্ত সব সময় সর্বাদী হয় না একাদীই হইয়া থাকে। ছয়ে ছ্য় মিলিত হইবার অর্থ হইল প্রথম ছয় দিতীয় ছয় হইতে পৃথক ছিল, মিলন ক্রিয়াদারা ছই ছয় একতা প্রাপ্ত হইল। ইহা হইতে ইহাও ব্ঝায় যে ছয় জাতীয় বন্ধ বন্ধ আছা। আছা শরীয় পাতের পূর্বেও এক এবং শরীর পাতের পরেও দেই একই থাকে। এইরূপ কেবল ব্ঝাইবার জন্তই বলা হইয়াছে। যদি আছার আছার সহিত মিলন বলা হয় তাহা হইলে আছায় বিকারদোষ আসিয়া বায় অর্থাৎ ছইটি আছা মানা হইয়া বায়—প্রথম আছা দিতীয় আছার সহিত মিলিয়া ছতীয় আছা হইল। ইহা বেদান্ত শান্তের অন্থমাদিত নহে। এই উদাহরণের প্রয়োজন হইল উপাধির আবরণঘারা বন্ধের উপর কোন প্রভাব পড়ে না। আনাবৃত বন্ধ এবং আবৃত বন্ধ স্বরূপতঃ একই, বেমন তর্মযুক্ত সাগর এবং নিভরক সাগর একই।

এবং বিদেহকৈবল্যং সন্মাত্রত্বমখণ্ডিভম্। ত্রহ্মভাবং প্রপট্যেষ যতির্নাবর্ততে পুনঃ ॥ ৫৬৮ ॥ অথও সন্তামাত্রে স্থিত হওরাই বিদেহ-কৈবল্য। এই প্রকার ব্রহ্মভাবকে প্রাপ্ত হইরা যতি পুনরায় সংসার-চক্রে পতিত হন না।

> সদাবৈত্মকত্ববিজ্ঞানদগ্ধাবিত্যাদিবত্ম ণঃ। অমুয়া ভ্ৰহ্মভূতত্বাদ্ ভ্ৰহ্মণঃ কুত উন্তবঃ॥ ৫৬৯ ॥

বন্ধ এবং আত্মার (জীবাত্মার) একত্ব-জ্ঞানরূপ অগ্নিদারা অবিভা জনিত শরীবাদি উপাধির দক্ষ হইলে এই বন্ধবেতা বন্ধরূপই হইয়া যান এবং বন্ধের আবার জন্ম বা উদ্ভব কি প্রকারে হয় ?

> মায়াক্লুপ্তে বন্ধযোক্ষে ন ন্তঃ স্বাত্মনি বন্ততঃ। যথা রক্ষে নিজ্ঞিয়ায়াং সর্পাভাসবিনির্গমৌ ॥ ৫৭০॥

বন্ধন এবং মৃক্তি ছইই মাগ্রাদারা কল্লিত; শুদ্ধ আত্মায় এই ছইয়ের কোনটিই নাই অর্থাৎ শুদ্ধ আত্মায় না আছে বন্ধন আর না আছে মৃক্তি। বন্ধ মোক্ষো ন বিজেতে নিত্য মৃক্তস্ত চাত্মনঃ] যেমন ক্রিয়াহীন রজ্জুতে সর্প-প্রতীতি হওয়া না হওয়া ভ্রমমাত্র, বাস্তবিক নছে।

্মৃচ্জনের রজ্জ্তে দর্প-প্রতীতি বা দর্পের অপ্রতীতি, এই তুই অবস্থাতেই রজ্জ্ব কোন পরিবর্তন হয় না। সেইরপ মায়াকরিত জীব নিজেকে বদ্ধ বা মৃক্ত যাহাই মনে কর্মক না কেন তাহাতে গুদ্ধ আত্মার কোন পরিবর্তন হয় না—আত্মা দলা একরপই থাকে। এই কথাই আরও একটু পরিষ্কাররূপে বলা যাইতে পারে—অল্ল অন্ধকারে রজ্জ্ই দর্প প্রতীত হয়, প্রকাশ হইলে পর রজ্জ্ই থাকে; দর্প থাকে না। যেমন রজ্জ্তে দর্পের প্রতীতি ও অপ্রতীতি এই তুই জিয়াদারা রজ্জ্ সম্বন্ধহীন অর্থাৎ রজ্জ্তে কোন জিয়া হয় না, সেই প্রকার আত্মার না বন্ধনের দহিত সম্বন্ধ আর না মৃক্তির সহিত। উহা তো সর্বকালেই নিক্তির এবং অসম্বন্ধ থাকে।]

আর্ত্যে সদসন্থাভ্যাং বক্তব্যে বন্ধমোক্ষণে। নারতিব্র ক্ষণঃ কাচিদন্যাভাবাদনার্তম্। যগুস্ত্যদ্বৈতহানিঃ স্থাদ দৈতং যো সহতে শ্রুতিঃ॥ ৫৭১ ॥

অজ্ঞানের আবরণশক্তির অন্তিত্বে এবং অভাবেই ক্রম<mark>শঃ বন্ধ</mark>ন মৃক্তি বলা হইয়া থাকে এবং ব্রহ্মের কোন আবরণ হইতেই পারে না, কারণ উহার অর্থাৎ ব্রহ্মের অতিরিক্ত কোন বস্তুই নাই, যাহা উহাকে আবরণ ক্রিবে। অতএব ব্ৰহ্ম দং অনাবৃত—বন্ধনহীন—মৃক্ত। যদি বন্ধেরও আবরণ স্বীকার করা যায় তাহা হইলে অধৈত দিদ্ধ হয় না এবং দৈত শ্রুতিও স্বীকার্য নহে।

[ কারণ শ্রুতি ভগবতী বলিতেছেন "একমেবাদিঙীয়ম্।"]

বন্ধং চ মোক্ষং চ মুবৈব মূঢ়া বুদ্ধেগুণং বস্তুনি কল্পয়ন্তি। দৃগাবৃত্তিং মেঘকুতাং যথা রবো যতোহম্মাসঙ্গচিদেকমক্ষরম্॥ ৫৭২॥

বন্ধন ও মৃক্তি তৃইই বৃদ্ধির গুণ বা ধর্ম। বেমন মেঘদারা দৃষ্টি আবৃত হইবার ফলে সূর্য আবৃত হইবাছে বলা যায় সেই প্রকার মৃচ্ছন তাহার করনা বৃথাই আত্মতত্ত্বে প্রয়োগ করিয়া থাকে; কারণ ব্রন্ধ সদাই অভিতীয়, অসম, চৈতন্ত্রস্বরূপ এবং অবিনাশী।

্ অতএব ব্রক্ষে কথনও বন্ধন সম্ভব নহে। ধাহার বন্ধন নাই তাঁহার মৃক্তির প্রশ্নই উঠিতে পারে না। যেমন মাথাহীনের মাথাব্যথা।]

> অস্তীতি প্রত্যয়ো যশ্চ যশ্চ নাস্তীতি বস্তুনি। বুদ্ধেরেব গুণাবেতো ন তু নিত্যস্থ বস্তুনঃ॥ ৫৭৩॥

পদাথের অন্তিত্ব ও অনন্তিত্ব অর্থাৎ থাকা ও না থাকা—এই প্রকার বে জ্ঞান উহা বৃদ্ধিরই গুণ বাধর্ম। নিতাবস্ত বে আত্মা তাহার এইরুপ গুণ বা ধর্ম কদাপি সম্ভব নহে।

[ কারণ নিত্য,শুদ্ধ-বৃদ্ধ আত্মার কথনও বৃদ্ধির গুণ থাকিতে পারে না।]

অতত্তো মায়য়া ক্লৃত্তো বন্ধমোক্ষো ন চাত্মনি। নিক্ষলে নিজ্ৰিয়ে শান্তে নিরবতে নিরঞ্জনে। অদ্বিতীয়ে পরে তত্ত্বে ব্যোমবৎকল্পনা কুতঃ॥ ৫৭৪॥

অতএব আত্মার যে বন্ধন ও মৃক্তি ছুইই মায়া কল্পিত, বাস্তবিক নহে। কারণ আকাশের স্থায় নিরবয়ব, ক্রিয়াহীন, শাস্ত, নিম্বলহ, নির্মল এবং অদিতীয় পরমতত্ত্বে কল্পনা কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে ?

সত্য কথা বলিতে গেলে বলিতে হয়, না কাহারও নাশ আছে, না উৎপত্তি আছে, না বন্ধন আছে আর না কেহ সাধক, না কেহ মৃমৃক্ এবং না কেহ

#### শ্রীশ্রীআদিশঙ্করাচার্যবিরটিত-

মৃক্তই। পারমাথিক দৃষ্টিতে কেবল এক সচিচদানশম্বরপ ব্রহ্মই আছেন অপর আর কিছুই নাই।

> সকলনিগমচূড়াস্বান্তসিদ্ধান্তরূপং পরমমিদমতিগুহুং দর্শিতং তে ময়াত। অপগতকলিদোষং কামনির্মুক্তবুদ্ধিং স্বসূত্রদসকৃত্বাং ভাবয়িত্বা মুমুক্ষুম্॥ ৫৭৬॥

হে বংস! কলিযুগের দোষ হইতে রহিত [ অর্থাৎ ছল, কপট, দন্ত, অভিমান প্রভৃতি দোষ রহিত সরল অভাব জানিয়া], কামনাশ্রু, মুমুক্ত্রোমাকে আপন পুত্রের স্থায় মনে করিয়া আমি বারংবার সকল বেদের শীর্ষ-স্থানীয় উপনিয়দের সার অতি গুহু ও পরম সিদ্ধান্তরপ ব্রন্ধবিভা তোমার নিকট প্রকাশ করিলাম।

[ এই স্থানেই গুরু-শিশ্য-সংবাদ নামক 'বিবেক-চূড়ামণি' সমাপ্ত হইল। গুরু শিশুকে উত্তম অধিকারী ও প্রকৃত মৃমুক্ষ জানিয়া ব্রহ্মজ্ঞান প্রদানকরতঃ তাহার জীবন সার্থক করিলেন।]

শিয়ের বিদায়—

592

ইতিশ্রুত্বা গুরোর্বাক্যং প্রশ্রেয়েণ কৃতানতিঃ। স তেন সমনুজ্ঞাতো যযৌ নিমুক্তিবন্ধনঃ ॥ ৫৭৭॥

শ্রীপ্তকৃর এতাদৃশ বাক্য বা উপদেশ শ্রবণ করিয়া শিশু অতি নমতার সহিত তাঁহার চরণকমলে প্রণামকরতঃ এবং সংসারবন্ধন হইতে মৃক্ত হইয়া তাঁহার আজ্ঞা গ্রহণপূর্বক অন্তত্ত চলিয়া গেলেন।

> গুরুরেবং সদানন্দসিন্ধো নির্মগ্রমানসঃ। পাবয়ন্ বস্তুধাং সর্বাং বিচচার নিরন্তরম্ ॥ ৫৭৮॥

অতঃপর গুরুদেবও সচ্চিদানন্দসাগরে মনকে নিমগ্নকরতঃ সম্পূর্ণ পৃথিবীকে পবিত্র করিতে নিরন্তর স্বচ্ছনে বিচরণ করিতে লাগিলেন।

[ এই প্রকার ব্রন্ধবিদ্ মহাত্মাগণ লোকের হিতের জন্ত বিশেষতঃ মুমুক্ষ্-গণের পরম-কল্যাণ-হেতু ভূমগুলে পর্বটন করেন।]

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

অনুবন্ধ-চতুপ্টয়—

ইত্যাচার্যস্থ শিশ্বস্থ সংবাদেনাত্মলক্ষণম্। নিরূপিতং মুমুক্ষূণাং স্থখবোধোপপত্তয়ে॥ ৫৭৯॥

মৃমুক্ষ্দিগের সহজে বোধগম্যের জন্ত এইরূপ গুরু-শিশু সংবাদরূপে এই আত্মজানের নিরূপণ করা হইয়াছে।

[ এই শ্লোকে প্রমপ্জ্যপাদ শ্রীশহরাচার্য গ্রন্থের অন্থবন্ধ-চতুইয়ের বর্ণন করিয়াছেন। এই গ্রন্থের অধিকারী মৃম্কু পুরুষ, বিষয় আত্মজ্ঞান, সমন্ধ নিরূপ্য-নিরূপক এবং প্রয়োজন মৃম্কুদিগের সহজে আত্মজ্ঞানসিদ্ধি। প্রত্যেক গ্রন্থের চারিটি লক্ষণ থাকা আবশুক। গ্রন্থের অধিকারী কে, বিষয় কি, সমন্ধ কি এবং প্রয়োজন কি? কোন গ্রন্থ রচনাকালে এই চারিটির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হয়।]

হিতমিদমুপদেশমাজিয়ন্তাং বিহিতনিরস্তসমস্তচিত্তদোষাঃ। ভবস্থখবিরতাঃ প্রশান্তচিত্তাঃ শ্রুতিরসিকা যতয়ো মুমুক্ষবো যে॥ ৫৮০॥

বেদাস্তবিহিত শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনদারা বাঁহার চিতের সমস্ত দোষ অপসারিত হইয়াছে এবং যিনি সংসারস্থপে বিরক্ত, শান্তচিত, শ্রুতিরহস্তরসিক এবং মোক্ষকামী সেই সব ষতিজন এই হিতকারী উপদেশের আদর করিবেন।

গ্রন্থ-প্রশংসা-

সংসারাধ্বনি তাপভানুকিরণপ্রোভূতদাহব্যথা-খিল্লানাং জলকাঙ্ক্ষয়া মরুভূবি প্রান্ত্যা পরিভাম্যতাম্। অত্যাসন্ধ্রম্বান্ধুধিং স্থাকরং ত্রন্ধাদ্বয়ং দর্শয়-ক্ত্যেষা শঙ্করভারতী বিজয়তে নির্বাণসন্দায়িনী ॥ ৫৮১॥

সংসারপথে নানা প্রকারের ক্লেশরপ স্থের প্রচণ্ড কিরণসমূহের দারা উৎপন্ন দহন-ব্যথা হইতে পীড়িত হইয়া মরুভূমিতে জলের ইচ্ছায় ভ্রমণ করিতে করিতে প্রান্ত-ক্লান্ত পুরুষের অতি নিকটেই অন্থিতীয় ব্রহ্মরূপ অত্যন্ত আনন্দ-

# শ্ৰীশ্ৰীশাদিশম্বনাচাৰ্যবিবচিত-

স্থান বিষয় প্রাণ্ড বিষয় প্রাণ্ড হইতেছে।

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিত্রাজকাচার্যগোবিন্দভগবৎপূজ্যপাদশিয়-শ্রীমচ্ছন্ধরভগবৎকৃতো বিবেক-চূড়ামণিঃ সমাপ্তঃ। Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

3